## कूलनक्शी

### क्ललऋषी

বর্চ---সংস্করণ

শ্রীস্করেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

১৩২২ শ্রাবণ

মূল্য-> এক টাকা।

# প্রকাশক— শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণভয়ালিস্ খ্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার— শ্রীরাধাশ্যাম দাস, <sup>44</sup>ভিক্টোলিস্থা প্রেস<sup>22</sup> ২ নং গোয়াবাগান ধ্রীট্, কলিকাতা।

#### আমার

স্বর্গীয়া ভগ্নীদ্বয়ের

পুণ্যস্থৃতিতে

এই গ্ৰন্থ

উৎসর্গ .

করিলাম।

#### আমার

্রীশন্তা ক্রিয়াইন্ডা পেব্রা-, (৬ ক্রিয়াই ক্রিয়াইন সাক্রাক্তর

এই গ্রন্থথানি

डिन्म्याय ड डिनक्स यक्त

প্রদত্ত হইল।

সাক্ষর প্রীভাবা পদ ওবসমার

किस्ताम, मूर्तिय

<sup>ু</sup>তাথির **বর ডোক্সের্যন্ট <sup>,</sup> ১৯২**৯।

## निद्रुपन !

নব-বিবাহিতা বন্ধ-ললনাগণ শুভুরগৃহে আদিয়া যাহাতে শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি লিখিত হইল। কুলেক্সেমী পাঠে যদি একজন বন্ধনাও প্রকৃত কুললক্ষী হইতে পারেন, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, ইতি। ১লা আশ্বিন, ১৩১৭ সাল।

গ্রন্থ ।

#### ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন।

কুললক্ষী ১৩১৮ দালে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। প্রকাশের পর বংসরকাল অতীত না হইতেই কুললক্ষীর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হুইয়া যায়। ভাহার পর প্রায় তিন বংসরের মধ্যে ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছে। ইহা একাস্ত সৌভাগ্যের বিষয়। বঙ্গীয় পাঠিকা-সম্প্রদায় যে নাটক নভেল ছাড়িয়৷ উপদেশাবলী পাঠে যত্নবতী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া বিশেষ আশারী সঞ্চার **१**इंटिएह। पिन पिन कू**ल्लाक्सी**त आपत्र বাড়িতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরবন্তি সংস্করণগুলি অধিকতর শীঘ্র নিঃশেষিত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু কিছু নৃতন বিষয় সংযোজিত ও যথাসাধ্য ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত করিয়া গ্রন্থের উপকারিতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রকাশক মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে

গ্রন্থের অঙ্গদেশ্রষ্ঠবের ও - মথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।
তজ্জ্যতিনি কেবল গ্রন্থকারের নহে পাঠিকাসমাজেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয়
মহিলাগণ পূর্ব্ব পূর্বে বাবের স্থায় এবারও
কুলেলক্ষ্মীকে প্রতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে
ধন্থহ ইব। ইতি

১৩২২ সাল শ্রোবন।

গ্রন্থকার।

## সূচীপত্র।

#### উপক্রমণিকা

| স্ত্রাশিক্ষার প্রয়ে | াজনায়তা |       |       |
|----------------------|----------|-------|-------|
| ও প্রকার             | •••      | • • • | >     |
| স্ত্রালোকের গুণ      |          |       |       |
| সৌন্দর্য্যসৃষ্টি     | •••      | •••   | २ऽ    |
| লজ্জা                | •••      | •••   | 93    |
| বিনয়                | •••      | •••   | ૭૭    |
| গান্তীৰ্য্য          | •••      | •••   | 8 2   |
| স্বলতা               | •••      | •••   | 80    |
| আত্ম-সন্তোষ          | •••      | •••   | 40    |
| <b>শ্ৰ</b> মশীলতা    | •••      | •••   | ¢ъ    |
| স্থেহ-মমভা           | •••      | •••   | ৬১    |
| militario cara       |          |       | واماه |

৬৫

৬৮

দেবদেবা

সেবা-শুশ্রুষা

|          | <b>দৌ</b> জগ্য    | •••   |   | •••   | 95         |
|----------|-------------------|-------|---|-------|------------|
|          | কর্ত্তব্য-জ্ঞান   | •••   |   | •••   | 99         |
|          | <b>সতীত্ব</b>     | •••   |   | •••   | 9@         |
| স্ত্রীলে | াকের দোষ          |       |   |       |            |
|          | অলম্ভা            | •••   |   |       | 35         |
|          | বিশাসিতা          | •••   |   | • • • | <b>ઝ</b> િ |
|          | ম্বেচ্ছাচারিতা    | •••   |   |       | ১০৩        |
|          | উচ্ছ ঋলতা         | • . • |   | •••   | > o b      |
|          | কলহ               | •••   |   |       | <b>225</b> |
|          | পরনিন্দা-হিংসা-(  | হেষ   |   |       | >>9        |
|          | অভিমান ও অহ       | কার   |   | • • • | 25.        |
|          | স্বাস্থ্যের প্রতি | }     |   |       |            |
|          | অমনোযোগিতা        | 1     | • | ••    | ১২৩        |
|          | রদিকতা ও          | )     |   |       |            |
|          | বাচালতা           | }     | , | •••   | ১२५        |
|          |                   |       |   |       |            |

| <b>অ</b> সহি <b>ষ্</b> তা | •••         | •••          | ১৩১            |
|---------------------------|-------------|--------------|----------------|
| অপব্যয় বা অ              | মিতব্যয়    | •••          | ১৩৫            |
| পরিজনের প্রতি             | কৰ্ত্তব্য   |              |                |
| পৃতির প্রতি               | কৰ্ত্তব্য   | •••          | 782            |
| শশুর শাশুড়ী              | র প্রতি ক   | ৰ্ত্তব্য ··· | ১৬৮            |
| পরিবারের অন্যা            | ন্থর প্রতি  | ই কৰ্ত্তব্য  |                |
| ভাস্থর                    | •••         | •••          | <b>&gt;</b> b0 |
| দেবর                      | •••         | •••          | <b>३</b> ५२    |
| দেবরপত্নী, ভা             | স্থরপত্নী ও | ,            |                |
| নননা প্রভৃতি              |             | }            | ३৮8            |
| দাসদাসীর প্রতি            | ত কৰ্ত্তব্য | •••          | ১৮৬            |
| দৈনিক গৃহকাৰ্য্য          |             |              |                |
| স্ত্রীলোকের দা            | য়িত্ব      | •••          | ১৯৩            |
| প্রাতঃকৃত্য               | •••         | •••          | 398            |
| রম্বন                     | . •••       | •••          | 328            |
| তামূল সজ্জা               | •••         | •••          | ১৯৬            |
|                           |             |              |                |

| পারন্ধার পারচ্ছ | নতা }      |       |              |
|-----------------|------------|-------|--------------|
| ও শৃত্যলারক্ষা  | }          | ***   | 129          |
| লেখাপড়া ও শি   | ল্লচৰ্চ্চা |       | 229          |
| দৈনিক হিসাব ই   | ক          | •••   | ५०६          |
| পরিবারে সেবা-   | শুশ্রা     | •••   | द <b>द</b> : |
| ব্রত-উপবাদাদি   | •••        |       | 799          |
| পাঠ্যপুস্তক     |            | •••   | 222          |
| হস্তাক্ষর       | •••        | • • • | ३००          |
| মিভব্যয়        | •••        | ***   | २००          |
|                 |            |       |              |

#### পোরাণিক কথা

| লক্ষী-ক্ষক্মিণী-সংবাদ                  | • • • | २०७ |
|----------------------------------------|-------|-----|
| শাণ্ডিলী-সংবাদ ···                     | •••   | २०१ |
| মহাদেবের নিকট<br>পার্ব্বতীর স্ত্রীধর্ম | •••   | 255 |
| বৰ্ণন                                  |       |     |
| জৌপদী-সভ্যভামা- 🍾                      | •••   | 334 |
| সংবাদ ∫                                | •••   | २५€ |

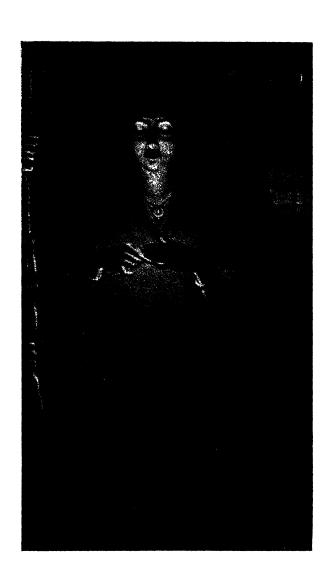



লানারপ বাছভাও ও আমোদ-প্রমোদের
মধ্যে নববধ্ যথন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিয়া
উপনীত হয়, তথন সকলেরই চিত্ত বধ্কে আদর
করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। শাশুড়ী মনে
করেন, বধ্কে লইয়া কত স্থাথ ঘরকন্না করিবেন;
শ্বশুর আশা করেন, কত স্থাথ, কত আনন্দে
পুত্রবধ্র সেবা-শুশ্রষা গ্রহণ করিবেন; স্বামী কত
কল্পনার মনোরম রাজ্যে নববধ্কে বরণ করিয়া

#### कूननक्षी

লয়। ননদ, দেবর, ভাস্থর, ভাস্থর-পত্নী প্রভৃতি কভজনে নববধৃকে লইয়া নব-সংসারের কভ স্থাবে চিত্র অন্ধিত করে। কিন্তু হায়, তু'দিন পরে সেই স্থথের স্বপ্নগুলি দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া যায় ৷ প্রভাতের রাঙা রবির ক্ষণিক শোভার মত, সায়াহ্বের অস্তাচলগামী ডুবস্ত রবির হৈমকান্তির মত, জ্যোৎস্মারাত্রির টলটলায়মান ছলছলায়মান পদ্মপত্রের স্বচ্ছ জল-টুকুর মত, মেঘের কোলে বিহাতের চকিত আভার মত, দে আশার মোহিনী ছবিথানি, অধিকাংশ স্থলেই, কোন্ অভিসম্পাতের প্রভাবে জানি না, দেখিতে না দেখিতে, বিকশিত হইতে না হইতে, কোন অজ্ঞাত দেশে সরিয়া পড়ে! কেন এরপ হয় ? কোনু অভিসম্পাতে এরপ হয় ?—কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

আমাদের মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার অভাবই বঙ্গলনাগণের এই হুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ।

আমাদের কুললক্ষীগণ যদি পিতৃগৃহ হইতে উপযুক্তরূপ শিক্ষিতা হইয়া আদেন, অথবা স্বামিগৃহে আদিয়াও অবিলম্বে দেই শিক্ষা গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে এই অবস্থা অনেকটা দ্রীভূত হইতে
পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে।

অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের দেশে শিক্ষিতা নারী যে একেবারেই নাই, তাহা তো নয়। তবে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শশুরালয়ে গিয়া সকলের প্রীতিভাঙ্গন হইতে পারেন না কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য একটুকু জটল। একটুকু মনোযোগ পূর্বক অবধান করিলে, সকলেই ব্ঝিতে পারিবেন। স্থীশিক্ষার অর্থ শুধু লেখাপড়া শিক্ষাই নহে। হু'থানা চিঠি লিখিতে শিথিলাম, হু'দশখানা বই পড়িতে জানিলাম, ধর না হয় হু'চারিটা বড় বড় পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইলাম—ইহাই সম্পূর্ণ স্থীশিক্ষা নহে। স্থীশিক্ষার অর্থ স্থীলোকের যাহা

#### कूलनक्षी

কর্ত্তব্য, জ্বীলোকের যাহা ধর্ম, জ্বীলোকের যাহা আচরণ, সেই ধর্ম, কর্ম ও আচরণ শিক্ষা। সেই শিক্ষা আয়ত্ত না করিয়া শুধু বড় বড় বই পড়িলে, বড বড প্রবন্ধ লিখিতে জানিলে বা বড বড় পরীকা পাশ করিলে কি হইবে ? যাহারা গ্রন্থ-অধ্যয়ন, গ্রন্থ-লিখন বা পরীক্ষা-পাশ দারাই স্থানিকিতা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত স্থানিকতা বলি না, তাঁহাদিগকে প্রকৃত কুললক্ষ্মী দেখিতে আমরা কথনও আশা করিতে পারি না। যে কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করিলেই যে স্ত্রীলোকেরা স্থশিক্ষিতা হইলেন--এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। বরং শিক্ষা-বিভাটে অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ বিপরীতই ফলে। আজকাল অনেক স্থলেই এরূপ দেখা যায় যে. যাঁহারা পুরুষদিগের অমুকরণে বৈদেশিক ভাষাদি শিক্ষা করিয়া এবং নানারূপ পরীক্ষাদি পাশ করিয়া একটু শিক্ষাভিমানিনী, তাঁহারাই পরি-

বারের চক্ষ্শূল! প্রকৃত হিন্দু-আদর্শের হিন্দুবধৃত্ব
শিক্ষা না করিয়া তাঁহারা কতকগুলি বাজে, অনাবশুক ও ভিন্ন-আদর্শপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেন; ফলে
দিন দিন হিন্দুস্ত্রীর মনোরম আদর্শ হইতে দ্রে
সরিয়া পড়েন। কাজেই শুশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি
পরিজনবর্গের, এমন কি অনেক সময়ে স্বামীর
পর্যান্তও মনোরঞ্জন করিয়া উঠিতে পারেন না।
এমতাবস্থায় নামে স্থশিক্ষিতা হইয়াও পরিবারের
বা সমাজের নিন্দনীয় হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে বড়
অসম্ভব ব্যাপার নহে। বাঁহারা এমন শিক্ষায়
শিক্ষিতা, তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত শিক্ষিতা
বলিয়া কেন ধরিতে যাই ?

মনে কর, তৃমি ইংরেজী পড়িয়া এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়াছ, ইতিহাস শিথিয়াছ, ভূগোল শিথিয়াছ, জলকে, স্নকে ইংরেজীভে কি বলে, তাহা জান, স্বামীর নিকটে কি করিয়া ইংরেজীতে মাই ডিয়ার (my dear) অমুক বলিয়া, নাম ধরিয়া,

#### कुलनक्षी

মন্ত মন্ত লম্বা লম্বা প্রেমপূর্ণ চিঠি লিখিতে হয়, তাহাও বলিতে পার—এ অবস্থায় তুমি যদি আসিয়াই এক হিন্দু পরিবারে প্রবেশপূর্বক সেই বিতা যথেচ্ছা ফলাইতে আরম্ভ কর, তবে কোন্ শশুর-শাশুড়ী স্থির থাকিতে পারিবেন ? হিন্দুবধু স্বামীকে কি ভাবে দেখে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে কি ভাবে দেখে, নিজকে কি ভাবে চালিত করে—তাহা তুমি শিথ নাই। তুমি যদি আসিয়াই ভোরের বেলা টেবিল-চেয়ারে বদিয়া চা খাইতে আরম্ভ কর, ঘোম্টা খুলিয়া, খশুর-শাশুড়ী বা পরপুরুষ কাহাকেও গণ্য না করিয়াই, সকলের সঙ্গে হাস্থ-পরি-शास तब १७, सूनाक वन मन्हे, जनाक বল ওয়াটার, মধ্যাহ্নভোজনকে বল ডিনার, প্রাতঃকালকে বল মর্ণিং সন্ধ্যাকে বল ইভিনিং, স্বামীকে বল হুজ্ব্যাণ্ড—্যাকৃ, অত না কর-ম্বদি অন্ততঃ গৃহ-কর্মাদি ফেলিয়া,

শুধু সাজিয়া-গুজিয়াই বদিয়া থাক, আর নানা ইংরেজী-বান্ধালা কেতাব-পত্র লইয়া কেবলি নানাদেশীয়, নানা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, দামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলাপে ব্যস্ত হও, তবে তোমার দে ভয়ম্বরী বিভায় দেই বেচারা খণ্ডরকুলের কি আভ**ক্ষই** না উপস্থিত হইতে পারে ? তাই বলি, শুধু লেখাপড়া শিথিলেই বিভা হয় না, শুধু বালিকা-বিভালয়ের পরীক্ষা পাশ করিলেই স্থশিক্ষিতা হওয়া যায় না। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা লাভ করিতে হইলে, তোমাদিগকে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত স্ত্রীধর্ম কি, গৃহস্থালী কি, এবং মান-দিক অত্যাত্ত স্ত্ৰীজনস্থলভ গুণগ্ৰাম কি— তাহাও সম্যকৃ শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত কুললক্ষী হইয়া শুশুর-কুলের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, নতুবা সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপে প্রকৃত স্থশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী-

#### कूललक्षी

দিগকেও কখনো কখনো অকারণ লান্থিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু দে অভি বিরল। স্ষ্টিছাড়া, আইনকান্ত্নছাড়া এরপ বিরল ঘটনা সকল বিষয়েই আছে। স্থভরাং সে জন্ম চিন্তিত হইলে চলিবে না। যাঁহাদের খণ্ডর-শান্ডড়ী একাস্ত খল, স্বামী একাস্ত পাষণ্ড, তাঁহারাই হয়ত দেই অবস্থায় পতিত হইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, খণ্ডর-শাশুড়ী বা স্বামী একান্ত থলস্বভাব বা নিষ্ঠুর হইলেও, তাঁহারা স্ত্রীলোকের নিকট সর্বদ। দেবতা — তাঁহাদিগকে প্রাণাস্তেও অবজ্ঞা করিতে নাই। খণ্ডর-শাশুড়ী বা স্থামী তোমার উপর अमुबावहात कतिया यितहे वा अधूर्य करतन, তুমি কেন তাঁহাদিগকে অমান্ত করিয়া সক্ষে সক্ষে অধর্ম ক্রেয় করিবে ? তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, তুমি যদি স্থশিকিতা হও, তবে তাঁহারা চিরদিন কথনও তোমার উপর বিরূপ হইয়া

থাকিতে পারিবেন না। যদি বা থাকেন, তবে উহা তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রতিফল বলিয়াই মনে করিও। মনে করিও, তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইডেছে। প্রায়শ্চিত্ত হইয়া পাপ যত শীঘ্র থগুন হয়, ততই মঙ্গল। অধৈর্য্য বা অসহিষ্ণু হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা পূর্বক ইহার উপর আর নৃতন পাপ অর্জ্জনকরিও না। একদিন না একদিন ঈশ্বর অবশ্রই মৃথ তুলিয়া চাহিবেন—ধৈর্য্য ধরিয়া সেইদিনের জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাক। সেই দিন আসিলে আবার তোমার সংসার স্থাবের হইবে।

ত্মীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রকারের কথা বলা হইল, এখন সেই শিক্ষা কি প্রকারে লাভ করা ঘাইতে পারে, সে সম্বন্ধে ত্' একটী কথা বলা কর্ত্তবা। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষ্ত্র গ্রন্থথানি পড়িলেই স্ত্রীশিক্ষার চূড়াস্ত হইবে। আমি তত্তবড় স্পর্কা

#### कूललक्षी

লইয়া আজ আপনাদের সমীপে উপস্থিত হই নাই। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সম্পূর্ণ সহজ নহে। পুরুষ-দিগের শিক্ষাক্ষেত্র যেমন অনেক জটিল বিষয়ে পূর্ণ, স্তীলোকের শিক্ষাক্ষেত্রও তেমনি। দায়িত্ব কাহারে। ক্ম নহে। পুরুষগণ বাহিরের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনপূর্বক অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার রক্ষার্থ দায়ী—স্ত্রীগণ ভিতরের শ্রীবৃদ্ধিদাধনপূর্বক গৃহস্থালী করিয়া, পরিজনের স্থশান্তি বিধান করিতে বাধ্য। সংসারে কাহার প্রয়োজনীয়তা কম ? পুরুষে যেমন অর্থোপার্জন করিয়া না দিলে বা শাসন-সমরক্ষণ করিয়া না রাখিলে পরিবার টেকে না. জীলোকেও ভেমনি গৃছের শৃঙ্খলা রক্ষা না করিলে, আপনার কোমতলতায়, ভালবাসায় ও মাধুর্য্যে পুরুষদিগের জীবনীশক্তি উত্তেজিত ও সরস করিয়া না রাখিলে, পরিবার রক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে, তাহাদের এই স্নিগ্ধ-মধুর অবস্থিতিই

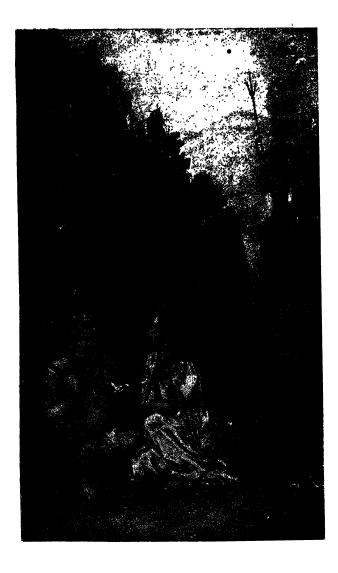

ঁ পরিবারের প্রধান ভিত্তি। আমি কত পরিবার দেখিয়াছি, যেখানে কেবল এই স্নিগ্ধ-মধুর অবস্থিতির অভাবই কত কত মহাশ্রশানের স্ঠি করিয়াছে। যাঁহাদের সংসারে এত দায়িত্ব, যাঁহাদের কর্ত্তবা এত বড--তাঁহাদের শিক্ষা যে নেহাতই সহজ নহে, ভাহা কে না বুঝিবে ? স্ত্রীলোকদিগকে এই শিক্ষার জন্ম দম্ভর শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীলোক-দিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক মনোরম লিখিত আছে। সতীধর্মের গৃঢ় রহস্তা, পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও ব্রত-পূদাদির প্রকৃত মর্ম্ম প্রভৃতি নানা জটিল কথার মীমাংসা তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। দে সকল জানা থাকিলে, হিন্দুনারীগণের যে কত উপকার হয়, তাহা বলা স্থকঠিন। কিন্তু কোমলমতি বঙ্গ-ললনাগণের নিকট হইতে **দেই দকল গৃঢ়তত্বজ্ঞান আমরা কিরূপ্রে আশা** করিতে পারি ? যে দেশের পুরুষগণের শাল্ধ-

#### कूननक्षी

জ্ঞানই ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগকে একেবারেই লীলাবতী, থনা বা গার্গী প্রভৃতির স্থায় বিদ্ববী দেখিবার আশা কি বিজ্যবনা মাত্র নহে ?

তবে উপায় ? আমার মনে হয়, উপায় একেবারে তুম্পাপ্য নহে। সৎপথাবলম্বনের এমনি একটা চমৎকার গুণ যে, না বুঝিয়া শুনিয়াও সেই পথে কয়েকদিন যাতায়াত করিলে, উহার প্রতি কেমন একটা আন্তরিক মায়াও শ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। পরে আর শত চেষ্টা করিয়াও কেহ সেই পথাবলম্বীকে সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বোধ হয়, আমাদিগকেও এখন সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের শান্তের ও সমাজের নীতিকথাগুলিও যদি আমরা এইরূপ (তাহাদের তাৎপর্যা ও গুঢ় রহস্তা বাদ দিয়াও) সরল ভাবে ও সরল ভাষায় বন্ধরমণীদিগকে উপহার

দেই, তাহাতেও বিশেষ কান্ধ হইতে পারে। বঙ্গরমণীগণ যদি সেই সকল নীতিকথাগুলিকে শাস্ত্র ও সমাজের অকাট্য আদেশ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কোনও মতে একবার পালন করিতে আরম্ভ করেন, তবে দেখিবেন, কিয়দিন পরে, তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত তাৎপর্য্য, প্রকৃত রহস্তা, একটু একটু করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আপনি জাগিয়া উঠিতেছে। এখন শত চেষ্টা. শত উপদেশ দিয়াও যে কথা আমরা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে অক্ষম হইতেছি. তাহা যে তাঁহারা কিয়দিন পরে আপনা হইতেই এইরূপে বুঝিতে পারিবেন, দে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। একবার নীতিগুলি অন্ধভাবে পালন করিতে আরম্ভ করিলেও দেখিবেন, সেই অন্ধত্মের আবরণ ভেদ করিয়া কোথা হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি: আদিয়া ক্রমে ক্রমে হাদয় অধিকার করিয়া বসিতেছে। তথন আর, না ব্ঝিয়া এক অজ্ঞাত

#### কুললক্ষী

পথ অন্থসরণ করিয়াছেন—এ ক্ষোভ থাকিবে না।
এই সকল শাস্ত্রীয় নীতি-শিক্ষার জন্ম পাঠিকাগণ
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-ত্রত-কথাদি যত্বপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। আমাদের
বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গরমণীদিগের স্ত্রীধর্ম শিক্ষা
করিবার এতদপেক্ষা আর অন্থ প্রকৃষ্ট উপায় নাই।

এই গেল শান্তীয় স্ত্রীধর্মের কথা। কিন্তু কেবল শান্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম শিক্ষা করিলেই যে সম্যক্ আদর্শ-বধ্ হওয়া গেল—এমত নহে। সামাজিক স্ত্রী-আচারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করিতে হইবে। আচার-ব্যবহারগুলি সামাজিক আইন-কামুন্মাত্র হইলেও, তাহাদের দ্বারাই আজকাল লোকে ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকে; স্থতরাং তাহাদিরেও বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নীতি, কোন পৌরাণিক গ্রন্থে নাই। স্থতরাং এইগুলি স্ত্রীলোকদিগকে একট্ট কষ্ট

করিয়া প্রাচীনা আত্মীয়-স্বজন হইতে শিক্ষা করিতে হয়। খাঁহারা সেইরূপ আত্মীয়-ম্বন্ধনের সহায়তা পান না, বা অন্ত কোনও কারণে সেরপে শিক্ষার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত, আমি তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে মোটামুটি কতকগুলি উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিব। সকল আত্মীয়-স্বন্ধন সকল কথা গুছাইয়া-গাছাইয়া বলিতে পারেন না, সকলের আবার তেমন আত্মীয়-স্বজনও নাই, স্থতরাং এই উপদেশ বাণীগুলিতে সমাজের কিঞ্চিৎ কল্যাণ দাধিত হইতে পারে, এমত আশা করা যাইতে পারে। আমি দেই আশাতেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বিশেষ, আর একটা কারণে এই সব আত্মীয়-স্বজনের উপর আমাদিগের একটু প্রাধান্ত আছে বলিয়া মনে হয়। রমণীগণের পনর আনা কর্ত্তব্য পুরুষের প্রতি। পুরুষগণ কি হইলে সম্ভষ্ট হন, আপনাদের পরিবারের রমণীদিগকে কিরূপ দেখিতে চান, তাহা, এই সব আত্মীয়-স্বজনা-

#### कूलनक्षी

পেক্ষা পুরুষদিগেরই একটু বেশী বুঝিবার কথা। নিজ প্রয়োজনার্থ হয়ত একদিন তাঁহারাও এই সকল রহস্ত বেশ ভালরপই শিক্ষা করিয়া রাথিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও একট গোল আছে। সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যাহা ভাল, পঞ্চাশ বৎসর বা এক শত বৎসর পরে হয়ত তাহাই আবার সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় ৷ স্বতরাং তাঁহাদের সে শিক্ষায়ও আমাদের যে সর্বাদাই উপকার হইবে. তাহা বলা যায় না। এঅবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতাটুকুও স্ত্রীলোকদিগের শিথিয়া রাথিতে হইবে বৈকি। সমাজের দিদিমা-পিসীমাগণ, হয়ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, আমাদের উপর একট কোপ প্রকাশ করিতে উদাত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত উত্তর এই যে, আমরা তাঁহাদেরই স্থবিধার জন্ম, তাঁহাদেরই দহায়তায়, এই আসরে অবতীর্ণ

#### স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

হইয়াছি—তাঁহাদের রাগের কারণ কিছুমাত্র নাই।
যতক্ষণ তাঁহারা গুরুতর পরিশ্রমপূর্বক এই উপদেশগুলি ভব্জমা করিতে করিতে নিস্রাকাতর
বধুদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন, ভতক্ষণ যাইয়া
এখন বেশ করিয়া এক চোট ঘুমাইয়া লউন।

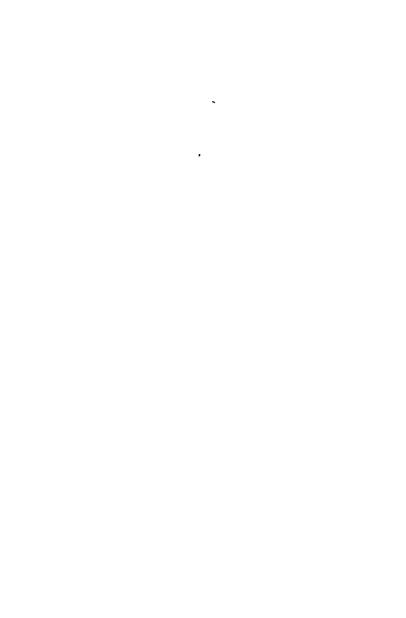

# স্ত্রীলোকের গুণ।

## কুললক্ষ্মী

স্ত্রীলোকের গুণ

### সেন্দ্র্য্য-সৃষ্টি

আমরা এই গ্রন্থের নাম দিয়াছি কুললন্দী। কি করিয়া বালিকারা বস্তুরালয়ে আসিয়া প্রথমেই কুললন্দী হইতে পারেন, আমাদিগকে সেই কথাই বুঝাইতে হইবে।

#### कूननक्षी

কুললন্দ্রী হইতে হইলে প্রথমেই বালিকা-দিগের কি করা উচিত ? হিন্দুরমণীগণ যত কেন শিক্ষিতা বা গুণবতী হউন না. তাঁহারা প্রথমে শুশুরালয়ে আদিয়াই আপনাদের গুণ-গ্রামের পরিচয় দিতে পারেন না। বিবাহের পর কয়দিন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ চুপ্টী করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কম্দিন কেহ তাঁহাদিগকে কোন কাজকর্ম করিতে দেন না. দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে দেন না. নিজের বুদ্ধিবিবেচনা মত কোন বিষয়ে হাত দিতে বলেন না, স্বতরাং সেই কয়দিন তাঁহাদের গুণ-গ্রামগুলির পরিচয় লইয়া কেহ তাঁহাদিগকে বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু পারেন না विनियारे (य, विठांत करतम ना, अभाज नरह। বাঙ্গালী পরিবারের দে তুর্নাম নাই। তাঁহার। वध्व व्यागमत्नव भरव ' इ'ठाव मिरनव मरधारे, এমন কি. কোন কোন স্থলে হু'চার ঘণ্টার মধ্যেই

আকার-প্রকার দৃষ্টে একটা মতামত স্থির করিয়া লন ও দেই মত কালবিলম্ব না করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। স্থতরাং এই সময়ে বধ্কে বাহ্নিক ভাব-ভঙ্গির পরীক্ষা দিয়াই স্থনাম ও আদর অর্জ্জন করিতে হয়।

অনেক শশুর-শাশুড়ী এই সময় বধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আদরের মাত্রা কম-বেশী করিয়া থাকেন। वधु ख्रुमती इहेरन, একেবারে मुक्ष इहेश यान ; वधु कुष्ति इहेटल किছू क्षुत्र इत । श्रु जताः स्नोन्नर्ग না থাকিলেও, এই সময় সকলেরই যথাসম্ভব একটু ফিট্ফাট্ থাকা উচিত। গঠনগাঠির সৌন্দর্যা এবং চাম্ডার সৌন্দর্যা কেহ নিজ ইচ্ছায় গড়াইয়া লইতে পারেন না, কিন্তু গঠনগাঠির **শোন্দর্যা এবং চাম্ডার সৌন্দর্যাই রমণীর সকল** সৌন্দর্য্যের মূল নহে। স্থত্তী আচার-ব্যবহার ও ভাব-ভঙ্গিতেও অনেক সময় অনেক কালো, কুৎসিতগঠিত শরীর লোকের মন হরণ করে।

#### कुननमी

আবার স্থক্চি-সন্থত ভাব-ভন্নীর অভাবে অনেক সোণার বর্ণ, স্থগঠিত দেহও বিরক্তিকর হয়। স্থভরাং যাহাতে চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি ও অঙ্গ-প্রত্যকাদির সঞ্চালন বেশ হুঞী ও হুরুচি-সঙ্গত হয়. তাহ। সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নব-বিবাহিতা রমণীগণের পক্ষে এইটি অত্যাবশ্রক। त्रभीत्रा ७१-ग्रामछनि ह्या यखतान्य याहेयाहे প্রকাশ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গিগুলি প্রতি মৃহুর্ত্তেই সকলের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এমতাবস্থায় ঐ সকল ভাব-ভঙ্গিগুলি স্থক্চিদক্ষত হইলে বিবাহের প্রদিন হইতেই যে তাঁহারা পরিবারের কতক মনো-রঞ্জন করিতে পারেন না, তাহা কে বলিবে ?

আমি যে এখানে কোনও প্রকার ক্রত্রিম অঙ্গ-সঞ্চালনের অভিনয়ের জন্ম উপদেশ দিতেছি, তাহা নহে। জ্রীলোকের পক্ষে শশুর-শাশুড়ীকে বঞ্চনা করিবার মত পাপ আর নাই। জ্বীলোকদিগকে পিত্রালয় হইতে এই সব ভাব-ভঙ্গিগুলি এমন যক্ষপূর্বাক শিথিয়া আসিতে হইবে যে, শশুরালয়ে
আসিলে যেন তাহারা তাঁহাদিগের শভাবাস্তর্গত
বলিয়াই গণ্য হয়। বিশেষ, কৃত্রিম ভাব-ভঙ্গি
কথনও ফুক্চি-সৃক্ত হইতে পারে না।

কেহ কেহ সৌন্দর্য্য বা স্থনী ভাব-ভদির
কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। বলেন, সৌন্দর্য্যে
কি আসে যায় যে, উহার জন্ম এত করিব ?
উহা নিতান্ত অসার! কিন্তু আমরা বলি, তাহা
নহে। কে সৌন্দর্য্যের আদর না করে ? যিনি
এই কথা বলেন, তিনিও যে সৌন্দর্য্য দেখিলে
বিমোহিত হন না, তাহা আমরা বিশাস করি না।
স্বয়ং দেবতারা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুস্পরাশি
ভাল বাসেন, তৃমি আমি কোন্ ছার! তবে
সৌন্দর্য্যের আদর করা দোষের—এ ধারণা কেন
আন ? বান্তবিক, সৌন্দর্য্যের আদর করা দোবের
নহে—গুণের। বিধাতার নিয়মই এই যে,

#### कूननको

প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্যের আদর করিবে। তুমি গোলাপ ফুলটা পাইলে, ধুতরা ফুলটা নাও না; তুমি স্থন্দর একটা ঘর গড়িতে পারিলে, কুৎদিত ঘরটাতে থাক না; স্থন্দর গদ্ধটুকু গ্রহণ করিতে পারিলে, তুর্গন্ধকে দূর করিয়া দাও; স্থন্দর চরিত্রকে কুৎদিত চরিত্রাপেক্ষা ভালবাদ; কুৎদিত কথা না কহিয়া স্থন্দর কথা কও; কুৎদিত সন্তানের পরিবর্ত্তে স্থন্দর ছেলে-মেয়ে পাইতে আকাজ্জা কর, কর কি না বল ? মনের কথা গোপন করিয়া চুরি করিও না—এখনি দব প্রমাণ হইয়া যাইবে। তবে আর এ ভণ্ডামি কেন ?

কিন্তু এ ভণ্ডামি নিতান্তই মূর্থের ভণ্ডামি! আসল কথাটা কি জান ? প্রকৃত স্থানর যাহা, তাহা সকলেই আদের করে—কিন্তু প্রকৃত স্থানর কি, তাহা সকলেই বৃঝিতে পারে না। কালো রঙের মারুষ না হইয়া ধবল রঙের মারুষ হইলেই যে স্থার হণ্ডা পোল, তাহা নয়। হাত-পা কোমল—

অনিদ্দনীয়, চোধ বড় বড়, নাকটী উচু, ঠোঁটটী পাতলা—এই সব হইলেই যে সৌন্দর্যার সমাবেশ হইল, তাহা কে বলে ? এই সব শারীরিক সম্পূর্ণতা লইয়াও যদি কোন রমণী নিতান্ত বেহায়া হয়, তবে তাহার দে সৌন্দর্য্যে ধিক্ ! তাহার শরীরের সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের বিশ্রীভাব সেই সৌন্দর্য্যটীকে একেবারেই বিকৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, স্ক্তরাং তথন তাহাকে আর কিছুতেই স্ক্রেরী বলা চলে না !

এইরপ প্রকৃত স্থন্দর, কি, তাহা চারিদিকে
চাহিয়াই বিচার করিতে হইবে; অন্তরের সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য, তাহা আমরা মানি। কেননা,
অন্তরের সৌন্দর্য্য নিত্য, আর শারীরিক সৌন্দর্য্য অনিত্য। বিশেষ, অন্তরের সৌন্দর্য্যে শারীরিক সৌন্দর্য্যও ফুটাইয়া তুলিতে পারে, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্যের ক্ষমতা নাই—শারীরিক সৌন্দর্য্য অন্তরের কুৎসিত ভাবটীকে ঢাকিতে পারে

#### কুললক্ষ্মী

না। \* কিন্তু তথাপি অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিলেও যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমরা মানি না। অন্তরের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ নানা সদ্গুণগ্রামাদি চাই-ই। কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক সৌন্দর্যাও পাইতে ছাড়িব কেন? অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য না থাকে নাই থাক্, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্য উভয়ই একত্রে থাকিলে—সে তো সোণায় সোহাগা!

এখন সৌন্দর্য্যের উপাসনা বা সৌন্দর্য্যকে আদর করা যদি দোষের নয় বলিয়া একরপ প্রতিপন্ন হইল, তবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রীতি সম্পাদনের জন্ম, নববধৃদের স্থন্দর ভাব-ভঙ্গির

\* কুৎসিতা রমণীগণও যে বুদ্ধিমতী ও গুণবতী হইতে পারিলে একটু তেজাময়ী দেখান এবং পকান্তরে স্বগঠিতা রমণীগণও যে নির্কৃদ্ধি বা সুর্কৃদ্ধি বশতঃ অনেক সময় নিত্মছ হইয়া যান—একটু মনোযোগ করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ এই সত্যটি অসুত্ব করিতে পারিবেন।

অভ্যাসও দোষের নয়, ইহা নি:সক্ষেচে বলিজে পারা যায়। তবে সে স্ফচিসক্ষত ভাব-ভঙ্গি কি, ভাহা আগে ভাল করিয়া প্রত্যেককেই বুঝিডে হইবে।

আজকাল অনেক স্ত্রীলোককেই স্থন্দর তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া, নানা ঠাটে সিঁভি কাটিয়া ও কুন্তল বাঁধিয়া, নানা কাফকার্য্যময় क्नमात त्मिक शास्त्र मिया, मास्त्रिभूत धव्धत्य, ঝকঝকে শাড়ী পরিয়া, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে দেখা যায় ৷ এতদাতীত যে অন্ত কোনও প্রকারে স্থন্দর হওয়া যায়, তাহা তাঁহারা মোটেই জানেন না। তাঁহারা আল্তা পরেন, অলফারে গা ঢাকিয়া রাখেন, পাণ খাইয়া ঠোঁট লাল করেন, ঝুন-ঝুন করিয়া মল বাজাইয়া পাড়াময় আমোদ করিয়া যান, কিন্তু তবু সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন না ! কেন ? – ইহার কারণ কি ? কেহ বুঝিতে পারিলেন কি ? কারণ এই যে, বিলাসিতা

#### कूललक्षी

ঠিক্ সৌন্দর্য্যের সোপান নহে। বিলাসিতায়
যথন লোককে অহঙ্কত করে, অপব্যয়ী করে,
নিদ্ধা করে, তথন ইহা সৌন্দর্য্যের সোপান
হইবে কি প্রকারে? সে তো কুৎসিত হইবার
প্রশস্ত পথ! নব-বধ্গণ সর্বপ্রয়ত্ত্বে সে পথ
পরিত্যাগ করিয়া নিজকে সকলের চক্ষেরমণীয়
করিবার জন্য অন্য শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন
করিবেন। সে পথ কি? আমরা ক্রমে ক্রমে
ভাহার উল্লেখ করিভেচি।

#### লজ্জা

স্ত্রীলোকদিগের প্রথমেই লক্ষা রক্ষা করা উচিত। লজ্জার ক্যায় রমণীদিগের আর ভূষণ নাই। প্রথম শ্বন্তরালয়ে আসিয়া যথন তাঁহারা কথাটীও বলিতে পারেন না. তথন এই লজ্জার সহায়তায় সকলের নিকটই প্রিয় হইতে পারেন। লজ্জাবতী त्रभगीत्क तक ना ভान वारत ? नष्कावछी त्रभगी क्राहात ना मरनातक्षन करतन ? याहात क्रथ नाहे, লজ্জ। থাকিলে ভাহাকেও রূপবতী বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, রূপবতী রমণীকেও লচ্ছার অভাবে নেহাৎ দৃষ্টিকটু দেখায়। এ সত্য হয়ত তোমরাও অহুভব করিয়া থাকিবে। মেটে প্রতিমার উপর বেমন গর্জনের ভার্নিস্টা না পড়িলে তাহার জ্যোতি: খোলে না—অতি বড় স্থন্দর প্রতিমাটিকেও 20

#### कूननक्षी

একেবারে নিশুভ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে. স্থীলোকেরও তেমনি লজ্জা না থাকিলে, শোভা হয় না—অতি বড় স্থন্দরীকেও একবারে মলিন ও দীপ্রিহীন বলিয়া বোধ হয়। স্থতরাং যদি শশুর-কুলের মনোরঞ্জন করিতে চাও, তবে লজ্জাকে ছাড়িও না—তাহাকে ভালরপ আঁকড়াইয়া ধর। অনেক বৃদ্ধিহীনা রমণী লজ্জার মহিমা বুঝেন না-না বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে যার তার সঙ্গে হাস্ত পরি-হাস করাকেই নিজের গুণগ্রাম প্রকাশের প্রশন্ত পথ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা হয়ত ভাবেন, বেশী কথা কহিলে, বা চট্পট্ উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলে, কিংবা পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলিলেই লোকে তাঁহাদিগকে বেশী বৃদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা বলিয়া মনে করিবেন। ইহা তাঁহাদিগের অভ্যস্ত ছুল। লচ্ছার আবরণ না থাকিলে কোন রমণীই কোন পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে না—পরি-ৰাবের জীলোকেরাও লক্ষাহীনাকে ঘুণা করেন।

লজ্জাশীলা হইলে আর একটা স্থবিধা হয়। লজ্জাবতী রমণীকে সকলেই ভয়, ভক্তি এবং সম্মান করে। চপলা রমণীকে কেহ কথনও তেমন সম্মান করে না। 'ক' অক্ষর জানেন না, এমন অনেক লজ্ঞাশীলা রমণীকে আমরা নানা পরীক্ষো-ভীর্ণা চপলা রম্পীগণ অপেক্ষা লোকের নিকট হইতে অধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতে দেখিয়াছি। স্থতরাং তোমরা পরম যত্নে দর্ঝনা লজ্জাকে রক্ষা করিবে। তবে কথনও বাডা-বাড়িতে যাইও না। বাড়াবাড়ি কিছুতেই ভাল নহে। অনেক স্থীলোককে দেখিয়াছি, লজ্জা করিতে হটবে বলিয়া লজ্জার মাতা তাঁহার৷ এত বাড়াইয়া দেন যে, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে বলিলে. তাঁহারা কাজ করেন না: সম্মুখে বসিয়া আছেন, স্বামী হয়ত পীড়ায় কাতর, লজ্জায় তাঁহার সেবা-শুশ্রুষা করেন না, আধ হাতের স্থানে এক হাত ঘোমটা 99

#### कूलनक्षी

দেন! এসব অক্সায় লজ্জায় মঙ্গল না জন্মিয়া
যদি—কেবল অমঙ্গলই জন্মাইল, তবে তাহাতে
লাভ কি ? স্থতরাং সকলই সম্ভবান্থ্যায়ী করিতে
ইইবে। বেশী লজ্জা দেখাইতে যাইয়া কথনও
কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

আবার লজ্জাপ্রদর্শনে পাত্রাপাত্তেরও বিচার করিতে হইবে। যে যত মান্ত ও অপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহাকে ততােধিক লজ্জা করিতে হইবে। কেহ কেহ শশুর-শাশুড়ী, স্বামী বা শশুরকুলের অন্তান্তের নিকট লজ্জা দেথাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া বিবেচনা করেন; অন্ত কাহারও নিকটে যে লজ্জা বােধ করিতে হইবে, তাহা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন না—এটা বড় কুপ্রথা। তােমার ষে আপনার জন, তাঁহার নিকটে একটু আধটু অসংযত হও, ক্ষতি নাই। কিন্তু অপরের নিকটে, অপরি-চিতের নিকটে, নিল্জা বলিয়া প্রতিপন্না হইও না—তাহাতে তােমার ও তােমার কুলের উভয়েরই

নিন্দা ও অসম্মানের বিষয়। এমন অনেকে আছেন. যাঁহারা শুশুরকেও মানেন না, শাশুড়ীকেও মানেন না-কাহাকেও মানেন না-কিন্তু স্বামীর নিকটে আদিলেই একেবারে লজ্জাবতী লতিকাটী বনিয়া যান! তাঁহাদের মত বুদ্ধিহীনা রমণী বোধ হয় জগতে আর নাই। স্বামীর নিকট লজ্জ। রাখিতে হইবে বটে, কিন্তু সঙ্কোচ রাখিতে হইবে কেন ? স্বামীকে ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, মান্ত করিবে, ভাল বাদিবে,লজ্জাও করিবে — কিন্তু লজ্জা করিয়া তাহার নিকটে কিছু গোপন করিবে না। স্বামী-স্বী অভিন্তন্য, একে অন্তের অর্দ্ধেক। তাঁহার নিক-টেই যদি তুমি আত্মগোপন করিলে, ভবে তাঁহার সহিত এক হইলে কিরপে ৷ লজ্জাশীলা হইতে যাইয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে, মান্ত করিবে, প্রীতি করিবে, কিন্তু কখনও কোন গৃঢ় রহস্ত হইতে বঞ্চিত করিবে না।

#### বিনয়

ক্রজ্জার পরে বিনয়। যেমন লক্ষ্যা স্ত্রীলোকের ভূষণ, তেমনি বিনয়ও স্ত্রীলোকের একটী
অলকার। লক্ষ্যা ও বিনয়ে স্ত্রীলোকের যেমন শোভাবর্জন হয়, সহস্র রত্থালকারেও কথন তেমন হয় না।
বিধাতা স্ত্রীলোককে কোমলতা ও পুরুষকে কঠোরতা
দিয়া স্পৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়ান্ত্রায়ীই
স্ত্রীলোকের শোভা, লজ্জা, বিনয়, ভালবাসা ও
স্কেহ-মমভা ইত্যাদি; পুরুষের শোভা, বীরত্ব,
তেজ্বিতা, সাহস ও পুরুষকার প্রভৃতি। পুরুষকে
যেমন সাহসী, কার্যাক্ষম ও শক্তিসম্পন্ন না হইলে

মানায় না; স্বীজাতিকেও তেমনি লজ্জাশীলা, বিনীতা ও ক্ষেহপরিপূর্ণানা হইলে স্থন্দর দেখায় না। স্থতরাং দকলের প্রিয়পাত্রী হইতে হইলে, দর্ব-প্রযত্নে এই কোমলতাটুকু শিক্ষা করিবে। কথনও কাহারও প্রতি ভুলেও কোন প্রকার উগ্রতা প্রকাশ করিবে না।—উগ্রতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় কুংসিত ব্যাপার। কেহ কোনও অস্তায় কার্য্য করিলে যে রাগ করিতে নাই--আমি সে কথা কহিতেছি না। এমন অনেক সময় উপস্থিত হয়, যথন স্ত্রীলোকদিগকে অনেক চুষ্ট, অত্যাচারী ও অসংযত ব্যক্তির সহিত লড়াই করিতে হয়। তথন রাগ করিয়া হউক, ভয় প্রদর্শনে হউক, বা ধে কোন অন্য উপায়ে হউক, তাঁহারা তুর্ত্তকে অবশ্য দমন করিবেন। কিন্তু তেমন কোনও বিষম সম্বটাপন্ন অবস্থা ব্যতীত উগ্ৰতা বা কঠোরতা প্রকাশ স্ত্রীলোকের কথনও ধর্ম নহে। অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাহারা কঠোরতা প্রকাশ ও

#### कूललक्षी

সকলের সঙ্গে উচ্চকর্গে ও উগ্রভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ করাটাকে বেশ একটা বীরত্বের পরিচয় বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু ইহার মত হাস্তজনক ভ্রম আর নাই। রমণীর বীরত্ব এক কালে খুব আদরণীয় ছিল বটে। রাজপুতানার কর্মদেবী, পদ্মিনী ও মহাইশ্যা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগকে কে না ভক্তি করেন ? কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বীরত্ব মুথের ভর্জনে গর্জনে বা লক্জাহীনার মত যার তার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদে প্রদর্শন না করিয়া. অতিবড় বিপদে পড়িলেই গতান্তর না দেখিয়া. যার যার ধর্ম রক্ষার জন্য দেখাইতেন। তেমন অভিবভ বিপদে পডিলে আমাদের রম্ণীদিগকেও যে বীরত্ব দেখাইতে হইবে না, আমরা এমন কথা বলি না। পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, তেমন বিপদে রমণীকেও পুরুষের মত সাহসী, কঠোর ও উগ্রস্থভাব হইতে হইবে, কিন্তু ভদ্মির নহে। বিনা কারণে, অকারণে বা সামাক্ত কারণে

রমণীদিগকে কথনও ধার ভার উপর উগ্রভাব প্রকাশ করিতে নাই। তাহাতে লোকের মনে সেরূপ উগ্রস্বভাবা রমণীর উপর ভয় বা ভক্তির ভাব না জন্মিয়া ঘূণা বা বীভৎস ভাবেরই উদয় হয়।

আর এক কথা, রমণীকে উগ্রভাব দেখাইতে নাই বলিয়াই যে, সময়াতুসারে দৃঢ়তা ও গান্তীর্য্য দেথাইয়া দাস দাসী প্রভৃতি অন্তান্ত নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণকে স্থদংযত রাখিতে নাই—তাহা নহে। রমণীগণ গুরুবাক্তিগণের সকল দোষের প্রতি অন্ধ হইবেন সত্য, কিন্তু অধীনা আত্মীয়া-স্বজনের সকল অসংযত ভাব যথাদাধ্য দৃঢ়তা ও গান্তীৰ্য্য সহকারে সংশোধন করিবেন। বৃদ্ধি থাকিলে ও মনের বল থাকিলে, এই কার্যটী কঠোরতা অবলম্বন না করিয়াও স্থদম্পন্ন করা যাইতে পারে। চপলা রমণী শত ভর্জন-গর্জনেও যাহাকে সংশোধন করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমতী ও প্রকৃত তেজ্মিনী

#### कूललक्षी

রমণী একটী মাত্র গন্তীর দৃষ্টিতে বা একটী ফোঁটা মাত্র চক্ষের জলে ভাহাকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করিয়াছেন—এরপ অনেক দেখা গিয়াছে। রমণী-গণের তৃই একটী মহা অস্ত্রে যে কত কত রাজা, মহারাজা ও তৃদ্ধান্ত অত্যাচারী ব্যক্তিগণ ও বশীভূত হইয়া গিয়াছেন, ভাহা বলা তৃঃসাধ্য!

#### গান্তীর্য্য

লাভীথাের কি প্রবল শক্তি, তাহার কথা একটু বলা হইল। কিন্তু উহার আরও কতকগুলি গুণ আছে। তাহা বলিতেছি, শুন। রমণীগণ চপলা না হইয়া গন্তীরা হইলে, সকলেই তাঁহা-দিগকে ভয়, ভক্তিও মান্ত করে। লেখাপড়া, বিভা-বৃদ্ধি কিছু জান বা নাই জান, যদি একবার গন্তীর হইতে পার, তবে আর কেহ তোমায় অবহেলা করিতে সাহসী হইবে না। গন্তীরা রমণীগণের এতঘাতীত আরও স্থবিধা আছে। চপলা না হইয়া গন্তীরা হইলে স্থির বৃদ্ধি জন্মে, স্থির

85

#### कूलनक्षी

বৃদ্ধি জন্মিলে স্থাপুলানরপে কাজ-কর্ম করা যায়। চপলা রমণীগণ কথনও কোনও কাজ স্থাপুলানরপে করিতে পারে না—তাহাদের মন্তিক সর্বাদা উষ্ণ থাকে, তাহাদের মন সর্বাদা নানা দিকে ভ্রমণ করে, স্কৃতরাং তাহারা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কার্য্য করিতে পারে না। কাজেই গৃহের মঙ্গালের জন্ম, আপনার মঙ্গালের ও স্থনামের জন্ম সর্বাদা গজীরা হইতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেক কার্য্য, সম্বল্প ও বিবেচনা, স্থির, ধীর মতে করিবে। প্রত্যেক কথা শান্ত-শিষ্ট ভাবে কহিবে। নতুবা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

#### সরলতা

জ্বীলোকদিগের আর একটা অত্যাবশ্যকীয় গুণ—সরলতা। সরলতানা থাকিলে কেহ
কাহাকেও বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে
লোকের অবিশ্বাসভাজন হওয়া বড় লজ্জা ও
পরিতাপের বিষয়। স্ত্রীলোকগণ ঘরের লক্ষ্মী,
শান্তিবিধায়িনী।পুরুষেরা তাঁহাদের নিকট সকল
স্থপত্ঃথের কথা কহিয়া মনের ভার লাঘব করিতে
চাহেন। কিন্তু স্ত্রীলোক যদি অবিশ্বাসিনী বা
কুটিল প্রকৃতির হন, তবে কোন পুরুষই তাঁহাদিগের নিকটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শান্তি
পাইবার ভরসা পান না। মনে কর—তোমার
৪৩

#### কুললক্ষ্মী

স্বামী ভোমার নিকটে একটা সরল কথা কহিলেন, তুমি যদি জোর করিয়া তোমার কৃটপ্রকৃতির গুণে তাহার একটা কূট অর্থ করিতে ব'স, তবে তোমার স্বামীর কতথানি কট হইবে ৷ ভিনি হয়ত আর কথনও তোমাকে তাঁহার মনের কোন কথা বিশ্বাস করিয়া কহিবেন না। কোনও এক ব্যক্তি তাঁহার কৃটপ্রকৃতি স্ত্রীকে একদিন বেশ ভাল মাহুষ্টীর মত জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন যে, তাহার বাপের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে কি না। স্ত্রী সেই আদর-প্রশ্ন শুনিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় এই আদরের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। বোধ হয়, আমি বার বার বাপের বাড়ী যাই বলিয়াই স্বামী আমার এই কার্য্য-টীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিতে-ছেন! স্ত্রী নথ নাড়িয়া, চোথ মুখ ঘুরাইয়া, উত্তর করিলেন,ইচ্ছা হইলেই যাইব, এত মিষ্টি অপমানের আবার দরকার কি ? স্বামা একেবারে অবাক্! সেই দিন হইতে তিনি তাহার স্ত্রীকে মন খুলিয়া

আর কথনও কোনও প্রকার আদর-মৃত্র করিতে ভরসাপান নাই।

স্ত্রীলোকদিগের কৃটিলতার আর একটা রকম এই যে, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে এক ভাব রাখিয়া মুথে অন্ত ভাবের অভিনয় করেন! হয়ত কাহারও উপর রাগান্বিত হইয়াছেন, অথবা, পক্ষাভাকে বেশ খাতির যত্র করিতেছেন, অথবা, পক্ষাভরে, হয়ত কাহারও উপরে বেশ সম্ভষ্ট আছেন, কিন্তু তবু মুথে তর্জন-গর্জন করিতেছেন। ইহা বড় সাজ্যাতিক ব্যাপার! ফুলের নীচে লুকায়িত কাল-সাপটীর মত তাঁহাদের এই ব্যবহার অনেক সময় অনেক নিঃসন্দিশ্ব ব্যক্তিকে হঠাৎ আহত করিতে পারে।

মিথ্যা কথাও কুটিলতার একটা প্রকার। অনেক স্ত্রীলোক শশুর-শাশুড়ী ও পরিজনবর্গকে ঠকাইবার জন্ম এবং নিজের দোষ গোপনার্থ প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। কেহ কেহ বা লজ্জার থাতিরেও

#### कूलनक्षी

এরপ করিয়া থাকেন। ইহা অন্তায়। সরলভাবে निष्कत कृति श्रीकात कतिला वा निष्कत पार्विना প্রকাশ করিলে, লোকের চক্ষে দোষ অনেকটা খাটো হইয়া যায়। বিশেষ এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিলে, সেই দোষগুলি সংশোধিত হইবার অনেক পথও হয়। গুরুজনেরা তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া—তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের পথে ও সত্যের পথে টানিয়া আনিতে পারেন। একবার ধর্মের ও সতোর আস্বাদ পাইলে, তাঁহারা আর কথনই অধর্মের পথে যাইতে পারেন না। কারণ, সত্যপথের মধুর षाश्वाम পान ना विनिदाह, ज्ञानक मिथा। পথে চলেন—একবার সে আসাদ পাইলে তথনই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত মিথ্যা পথ ২ইতে সে অনেক শান্তি ও স্বথপ্রদ। স্বতরাং তথন সেই পথেই থাকিয়া যান। সেই সত্যপথের আস্বাদ পাইবার জন্ম গুরুজনের নিকট সরলভাবে নিজের ত্র্বলতা স্বীকার করা প্রয়োজন।

সরলতা লাভের প্রধান উপায় কি জান ? কোন কার্য্য করিবার, বা করিবার জন্ম সম্বল্প করিবার পূর্বের ভাবিয়া দেখিবে, তাহার কথা নিঃসঙ্কোচে সকলের নিকটে বলিতে পার কিনা। যদি পার, তবেই ভাহা করিবে, নতুবা করিও না। এইরূপ করিলেই সকল কথা সকলের নিকট খুলিয়া বলিতে আর কোনও বাধা রহিবে না। তথন সরলতা আপনি আসিবে।

আমার এই কথা শুনিয়া তোমরা যেন ভাবিও না যে, আমি ভোমাদিগকে দকল প্রকার গোপন কথা শুনিতেই বা গোপন কার্য্য করিতেই বারণ করিতেছি। সময়-বিশেষে গোপন কথাও শুনিতে হয়, গোপন কার্যাও করিতে হয়; মনে কর, তোমার কোনও আত্মীয় খুব বিপদ্গ্রন্ত হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহার সহায়তা করা দরকার, অথচ সেই কথা অন্তে জানিলেই তাঁহার মহাবিপদ। এমত স্থলে তাঁহার মঙ্গলের জন্ম সেই কার্য্য

#### कुललक्षी

করিলে বা তাঁহার গোপনীয় কথা শুনিলে ও শুনিয়া গোপন রাখিলে, তাহাতে কিছু আদে যায় না।—কিন্তু কার্য্যটী করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিবে, আবশুক হইলে সেই কথা তুমি মুক্তকণ্ঠে, উন্নতমস্তকে, কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া, দশজনের কাছে বলিতে পার কি না। যদি পার, তবে তাহা করিবে, নতুবা করিবে না। দশজনের কাছে যাহা বলা যায়, তাহাই করিবার উপদেশ দিলাম বলিয়া মনে করিও না যে, আমি এমত বলিতেছি, যাহাই করিবে, তাহাই দশজনের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে হইবে। বাচালতা ও সরলতা এক কথা নহে। যে অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়া দশজনকে জালাতন করে, সে বাচাল; যে সেরপ করে না. অথচ দরকার হইলেই দশন্ধনের কাছে সেইরূপ ভাবে সকল কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে, সেই সরল। তোমরা সর্বাদা এই বিভিন্নতা টুকু মনে রাখিবে। অনাবশ্যকে একটী

কথাও কহিবে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে যেন স্বই কহিতে পার।

এই স্থলে আর একটা কথা কহা উচিত। অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর কথা দশন্তনের নিকট বা সঞ্জিনী মহিলাদের কাছে বলিয়া সরলতা দেখাই**তে** চাহেন ! ইহা কদাপি উচিত নছে। আমরা পূর্বে যে কথাগুলি কহিয়াছি, সেই সব কথা কেবল স্বামী ভিন্ন অক্তান্ত আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে। স্বামীর সহিত স্ত্রী-লোকের সম্বন্ধ একটু গুরুতর। স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার গঠিত না হইলেও কখনও সাধারণের সমুখে বক্তব্য নহে। স্থতরাং স্বামীর কথা প্রকাশ করিয়। কদাপি সরলতা দেখাইতে নাই। স্বামী-স্ত্রীর কথা, স্বামী-স্ত্রীর কোনও কাহিনী নিতান্ত প্রশংসাযোগ্য হইলেও সাধারণে অপ্রকাশ্য-স্বামী-স্ত্রী যত্ন পূর্বক উহা গোপন করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদের প্রণয়, তাঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার, অন্ত:দলিলা ফল্ক-নদীর মত সকলের অদৃশ্র পথে নির্মাল ভাবে বহিবে।

#### আগ্ল-সভোষ

নিজ নিজ অবস্থাতেই সম্ভষ্ট থাকা প্রত্যেকৈরই কর্ত্তব্য-বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকেরপক্ষে এই কর্ত্তব্য-পালন অত্যাবশ্যক। পরশ্রীকাতরতা, অসহিষ্কৃতা ও ক্রোধ প্রভৃতি কারণে
সাধারণতঃ লোকের মনে অসম্ভোষের স্কৃষ্টি হয়।
এই অসম্ভোষ ভাবকে দূর করিতে হইলে ঐ ঐ
কোষ গুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত করা চাই।
স্ত্রীলোকদিগের পুক্ষগণাপেক্ষা সহিষ্কৃ হওয়া উচিত
কননা পরিবার প্রতিপালন করিতে তাহাদিগকে অনেক বিপদ্-আপদ্ও ত্রংখ-কট ভোগ

ক্রিতে হঁয়। সে সময় ধৈর্যাহীন হইলে উপায় নাই --- मकनहे नष्टे हहेग्रा याग्र। आमता आरनक স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাহারা স্বামীর অবস্থা ভাল নয় বলিয়া সংসারে অনেক তুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে र्य (मथिया निरक्त अमुष्टेरक धिकात मिया थारक। তাহাদের মত মূর্য ও অল্পবৃদ্ধি স্ত্রীলোক আর নাই। বলিতে গেলে তাহারা সংসারের কলঙ্ক স্বরূপ। স্বামী ভাল হউন বা নাই হউন, অবস্থাশালী হউন বা অবস্থাহীন হউন, তাঁহার অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের সম্ভষ্ট ও গৌরবান্বিত থাকা কর্ত্তব্য। স্বামী শাকার ভোজন করিলে, স্ত্রীরও অপরের মোগু৷ মেঠাই তুচ্ছ করিয়া দেই শাক-ভাতকেই অমৃতবং গণ্য করা উচিত—তবেই স্থাদর্শ হিন্দুরমণী হওয়া সম্ভব— নতুবা নহে। এই প্রসঙ্গে একবার আর্য্যরমণীশ্রেষ্ঠ সাবিত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সাবিত্রী রাজকক্সা ছিলেন, রাজার একমাত্র আদরের সন্তান হওয়াতে চোথের মাণিক হইয়াছিলেন, অশ্বপতি এই কন্তাকে

#### कूलनक्षी

স্থী করিতে সর্বস্থদানে প্রস্তুত ৷ কিন্তু তথাপি দাবিত্রী কি করিলেন! তিনি বনবাদী স্বামীর শাক-ভাত ও বৃক্ষ-বন্ধলের নিকট রাজ্ঞাসাদের রাজভোজন ও রাজ-বেশ-ভূষা অতি অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ মনে করিয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া চির-কালের জন্ম বনবাসিনী হইলেন, বনের শাকভাত ও বন্ধলকে রাজপ্রাসাদের পর্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অপেক। অনেক শ্রেষ্ঠতর আসনে স্থাপিত করিলেন। পিতৃদত্ত রত্নাভরণ খণ্ডর-গৃহে প্রবেশ করিয়াই একে একে ছাড়িয়া রাখিয়া দিলেন ! দেই দাবিত্রীর পবিত্ত-কুলোম্ভব। আধ্য-মহিলারা কি আজকাল একবারেই অধংপতিত হইয়াছেন ? মহাভারতে সতীর আত্মত্যাগের মহিমা আর একটা গল্পে বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে এক অলৌকিক পরমকরুণার ছবি ! কোনও পরমস্করী রম্ণীর এক গলিত-দেহ কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত স্বামী ছিলেন। স্বামী চলিতে পারেন না, বিদিতে পারেন না—স্ত্রীকেই

তাঁহাকে সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়. খাবার সময় খাওয়াইয়া দিতে হয়, পরার সময় পরাইয়া দিতে হয়, সর্বদা গলিতস্থানগুলি জলে ধৌত করিয়া পূয পোকা প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিতে হয়—কিন্তু তবু সেই রমণীর এতটুকু অধৈৰ্য্য নাই, এভটুকু অসম্ভোষ নাই! সাধ্বী প্ৰম যত্নে প্রমাগ্রহে রাতদিন তাঁহার সেবা করিতেছেন, রাতদিন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সকল কষ্ট ভূলিয়া আছেন: এমন যে তুরস্ত, সংক্রামক ব্যাধি, যাহা স্পর্শমাত্র অনেক সময় অনেকের দেহ চিরকালের জন্য পৃতিগন্ধবিশিষ্ট, অসংখ্য জালা-যন্ত্রণাময় হইয়া যায়, সেই ব্যাধিকেও ভ্রাক্ষেপ না করিয়া রাতদিন আলিম্বন করিতেছেন—ভাবিয়া **८** ति कर्छात कर्खवामाधन—कि व्यत्नोकिक ব্যাপার ! কিন্তু কেবল ইহাই নহে, ইহার আরও মহত্ব আছে—শোন। সেই গলিত তুর্ভাগ্য त्नाकिन भतीरत्रे य अक्साख भनम छारा नरह,

#### कूननकौ

মনেও ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার সেই গলিত আবরণের মধ্যে যে অবিকৃত মনটী ছিল. তাহা একদিন দেহাপেক্ষাও গলিত হইয়া গেল ! স্ত্রীজাতি স্বামীর মনটী পাইলেই স্বুখী, সাধ্বী রুমণী প্রিয়ত্মের মনের নির্মালতারই একমাত্র ভিথারিণী — কিন্তু এই পুণাবতী রমণীর সেই টুকুও একদিন হারাইয়া গেল। সেই গলিতকুষ্ঠরোগী একদিন এক বারবনিতার রূপে মৃগ্ধ ও উন্মত্ত। এমন যে সাধরী স্ত্রী. যে তাঁহাকে নিজের স্থুথ ছঃধ তুচ্ছ করিয়াও সেবা শুশ্রষা করিভেছে, নিজে পরম স্থন্দরী হইয়াও তাঁহার গলিভরূপে চির-কাল মুগ্ধ রহিয়াছে, নির্বিকার অন্তরে অমান-বদনে যথা ভাহা বহন করিয়া লইয়া যাইভেছে. তাহার জ্ব্রভ তাঁহার মনে এতটুকু করুণার উদ্ৰেক হইল না, ডিনি ভাহাকে তথন বিষবৎ দেখিতে লাগিলেন। সতী স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অনুসন্ধানপূর্বক সকলই জানিতে পারি-

লেন। জানিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিলেন। ্যথন দেখিলেন, কিছুতেই তাঁহার স্বামীকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে, পরস্ত তাঁহার জীবনীশক্তি সেই ললনার বিরহে দিন দিন নির্কাপিতপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন এক-দিন স্বামীকে স্বস্কুন্ধে বহন করিয়া সেই স্থুণিত রমণীর নিকট লইয়া গেলেন, এবং আপনার সর্বায় দিয়াও তাহাকে তাঁহার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হই-বার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল याश रहेवात रहेन-এই कक्षण ও অদ্ভূত দুখ দেখিয়া সেই উভয় পাতকীই এক সঙ্গে উদ্ধার পাইয়া গেল। তাহাদের জ্ঞানচক্ষ উন্মীলিত হইল। সতীও বিজয়ভন্ন বাজাইয়া **তাঁহার স্বামীকে জয়-**লব্ধ দামগ্রীর মত আবার ঘরে ফিরাইয়া আনি-লেন। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পডিয়া গেল। এখন আশা করি, আমাদের ঘরের লক্ষীগণও এইরূপ সংসারের সকল বিপদাপদ ও তুর্ভাগ্যকেও এইরূপ

#### कूललक्षी

ধৈর্য্য ও আত্মসম্ভোষ দ্বারা নিজ চেষ্টায় স্থথের অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবেন। বান্তবিক হ্রথ ছঃথ কাহারও অবস্থাগত নহে, মনোগত। স্থ-তঃথ অবস্থায় নছে--লোকের মনে। কেহ শাকার থাইয়াই স্থী—কেহ বা আবার রাজ-প্রাসাদে থাকিয়াও স্থী নহেন। পূর্ব্বোক্ত রমণী সেই গলিত দেহ কুষ্ঠরোগাক্রাম্ভ রোগীর সেব। শুশ্রষা করিয়া যে স্থুখ পাইতেন, কে জানে রাজ-প্রাসাদে রত্বপালকে শুইয়া সহস্র দাসদাসীর সেবা-শুশ্রষা গ্রহণ করিয়াও অনেক ভাগ্যবতী ললনা সে স্থ্য অমুভব করিতে পারেন কি না। স্থভরাং **रम**था याहेर उर्छ, हेच्छा थाकिरन ७ वृद्धि थाकिरन এবং স্বামীকে ভক্তি করিতে শিথিলে সকলেই দৰ্বদা সম্ভষ্ট থাকিতে পারেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কার্য্য উপেক্ষা করিয়া ভাগ্যলব্ধ অবস্থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও ভজ্জন্ত মনকে অহথী করা কাহারও কর্ত্তবা নহে।

#### আত্ম-সম্ভোষ

স্থীলোকের মন সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত থাকিলে পরিবারের অনেক উপকার হয়। ঘরের লক্ষীরা যদি
সারাদিন মেঘাক্রান্ত আকাশের মত মুখটা ভার
করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে কোন্ পরিবার স্থী
হইতে পারে? পরিবারের লোক জন অসম্ভই
থাকিলে, কোথায় না বিশৃদ্ধলতা উপস্থিত হয়?
শয়নে, গমনে, রন্ধনে, প্রতি গৃহকার্যো কোথাও
কেহ স্থথ পায় না। স্থতরাং স্থাবস্থা, স্থশৃদ্ধলা ও
পারিবারিক সর্বাক্ষীন মঙ্গল চাহিলে, সর্বদা যত্ত্রপূর্বক অসম্ভোষের ভাব মন হইতে দূর করিয়া
দিতে চেষ্টা করিবে।

## শ্রমশীলতা

পুরুষের অপেক্ষা দ্বীলোকের শ্রমশীলতার প্রয়োজন অল্প নহে। পুরুষের যেমন বাহিরে শত কার্য্য আছে, দ্বীলোকেরও তেমনি ঘরের ভিতর শতকার্য্য রহিয়াছে। দেই সব কার্য্য না করিয়া আলস্তের প্রশ্রম দেওয়া কথনই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ত্রিবিধ ক্ষতি হয়। রাতদিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশ্রম করিলে, দেই শরীর সঞ্চালনে দেহ স্কম্থ থাকে—শ্রমশীলা রমণীকে রোগশোকে বড় আক্রমণ করিতে পারে না, জরাজীর্ণতাও শীদ্র আয়ক্ত

ab+

করে না। সর্বাদা কার্য্যে ব্যাপত থাকিলে মনও খুব প্রফুল্ল থাকে। প্রথম প্রথম কার্যা করিতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কয় দিন পরেই দে ভাব চলিয়া যায়। অনুসের মত বদিয়া থাকিলে মন ক্রমেই নিজ্জীব হইয়া আদে এবং একট্ট একটু করিয়া থিট্থিটে হইয়া পড়ে। "আলস্ত" নামক পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব। এখন এ সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্নের আমাদিগের মীমাংসা করিতে হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহার অবস্থা ভাল অসংখ্য দাস দাসী আছে, তাহার গৃহকর্ম না করিয়া বসিয়া থাকাতে কিছু আসে যায় কি? আমরা বলি, অবশ্য যায়। দাস দাসীকে নিযুক্ত করিতে হয় কর কিন্তু নিজে তজ্জ্য অলস হইয়া বোগ শোক ও মনের অপ্রফুলতা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে কেন ? তোমার চারিটী দাসদাসী রাখিলে গৃহকর্ম করিতে হয় না, সেন্থলে তিন্টী

#### कूललक्षी

রাথিয়া আর একটার স্থলে নিজেকে নিয়োজিত কর। তাহাতে অর্থ-সঞ্চয়ও হইবে, মনও প্রফুল রহিবে। পরস্ক গৃহ-কর্মগুলি বেশ স্থান্থলরপে চলিবে। ঘরের লোকে তত্তাবধান না করিলে কোন্ গৃহ-কর্ম স্থচাকরপে সম্পন্ন হইতে পারে ? টাকা পয়সা আছে বলিয়াই তাহা অনাবশুক বায় করিতে হইবে—তাহার কিছু অর্থ নাই।

#### (স্থেহ-মমতা

चि স্ত্রী যত বেশী স্নেহময়ী, তাঁহার চরিত্র
তত বেশী উন্নত। পুরুষের শ্রেষ্ঠতার বিচার যেমন
পুরুষকার দারা করিতে হয়, নারীর শ্রেষ্ঠতার
বিচারও তেমনি বিনয়, সৌজন্ত, কোমলতা ও
স্নেহশীলতা দারা হইয়া থাকে। কঠোরতা, নিষ্ঠ্রতা, ক্রোধ, অহন্ধার—এই সব নারীর পক্ষে
বড় ভীষণ। এগুলিতে আক্রান্ত হইলে নারীর
নারীস্বই চলিয়া যায়, স্বতরাং সকলকে স্নেহ ও
প্রীতির চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবে। গরীব
দুঃখীদিগকে, এমন কি শক্রকেও কদাচ বিরূপ
ভাবে দর্শন করিবে না। পরতঃখ-কাতরতা

#### कूललक्षी

নারীকে বড় মহিমময়ী করে। কোন নিঃসহায় রোগীর কিংবা বিপদ্-গ্রস্ত লোকের প্রতি যথন কোন রমণী কাতর-দৃষ্টিতে সেবা-শুশ্রমা ও যত্ন-বর্ষণ করিতে থাকেন, তথন তাঁহাকে কোনও স্বর্গের দেবী বলিয়াই মনে হয়। এই গুণটীতে রমণীর যত শোভা বর্দ্ধন করে, বোধ হয়, ত্রিভূবনের সমস্ত রত্মালস্কারেও তত শোভা হয় না। যত্ন-প্রক ইহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কেবল আত্মীয় স্বজন কিংবা স্বামী নহে— একমাত্র পতির শক্রু ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেই প্রীতির চক্ষে দেখা রমণীর কর্ত্ব্য।

# অতিথি সেবা

স্কেইশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই অতিথি সেবার উল্লেখ করা কর্ত্তর। স্ত্রীলোকগণ থেমন সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অতিথিকে তেমনি পরম যত্নে সেবা করিবেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অতিথি সেবা রমণীগণের একটা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। পাণ্ডু-সহধর্মিণী কুন্তী, দাতাকর্ণ-মহিদী প্রভৃতি আর্যা-রমণীরা এই অতিথি-সৎকার্য্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়া ধন্যা হইয়া গিয়াছেন। কুন্তীদেবী চুর্ব্বাসা ঋষিকে তপ্ত মিষ্টার ভোজন করাইতে যাইয়া হন্ত পুড়াইয়া ফেলিয়া-৬৩

#### कुललक्षी

ছিলেন, কর্ণমহিষী অতিথির আব্দার রক্ষার্থ স্বামি-সহ নিজহত্তে খড়গ গ্রহণ করিয়া আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকেও বিনাশ করিতে কুন্ঠিত হন নাই। অতিথি-সেবা মঙ্গলন্ধক এবং রমণীর একাস্ত কর্ত্তব্য না হইলে অবশ্রই তাঁহায়া এতদূর অগ্রসর হইতেন না। আজকাল অনেক গৃহস্থের বধৃকে অতিথি-সমাগম দেখিলে বিরক্ত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা হয়ত নারায়ণ স্কুপ অতিথিকে গৃহদ্বারে দেখিয়াও তেমন একটা জিজাসাবাদ করেন না, কথনও কথনও হয়ত তাহার প্রতি তুচ্চতাচ্ছিল্যও দেখান। ইহা একান্ত নিন্দা ও তুর্ভাগ্যের বিষয়। সর্বাপ্রমত্বে এই নিন্দা ও হুর্ভাগ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে।

#### কুললঙ্গা-

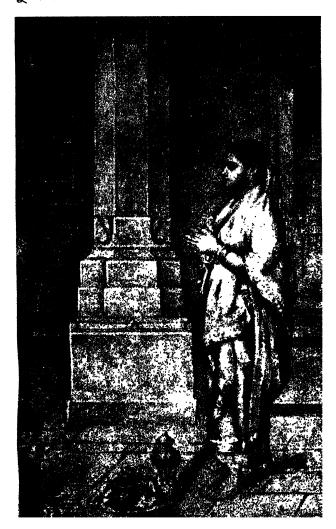

#### দেব-সেবা

ত্মতিথি-দেবার পরে দেবদেবা উল্লেখযোগ্য।
দেবদেবা ও ব্রতপৃজাদি স্ত্রীলোকের মনকে যত
পবিত্র ও নির্মাল করে, তেমন আর কিছুতেই
করিতে পারে না। সারাদিনের উপবাসের পর
রমণীগণ যখন সচন্দন বিলপত্রাদি লইয়া পুষ্পরাশির
ভিতরে দেবারাধনায় বসিয়া থাকেন, অথবা নানা
প্জোপচারাদির মধ্যে আপনাকে ব্যস্ত করিয়া
তুলেন, তখন মনে হয়, এমন স্থন্দর আর কিছু
আছে কি ? তখন তাহাদিগের মনে যে পবিত্রভাব
ও অনির্বাচনীয় আনন্দের বিকাশ হয়, তা কে

ব্বিবে ? वक्षीय नननामिरभव निक्रे आगि अञ्चरताध করিতেছি, তাঁহারা যেন একবার এই আনন্দ-লাভের চেষ্টা করিয়া দেখেন। আমাদের বালিকা-ব্রতের ছড়াগুলি এবং মঙ্গলচণ্ডী, সত্য-নারায়ণ ও অন্তান্ত স্মীত্রতের কথাগুলি বড়ই স্থলর ও উপদেশপূর্ণ। সে সকল পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করিতে মনে যে কি এক স্বৰ্গীয় ভাব আদিয়৷ উপস্থিত হয়, তাহা দেই পাঠিকা, শ্রোত্রী ও উচ্চারণকারিণী ভিন্ন অন্তের বুঝিবার দাধ্য নাই। আমার পাঠিকাগণের মধ্যে যেন সকলেই একবার সেই ভাবাস্থাদন করিতে যত্নবতী হন। আধুনিক শিক্ষিতা নব্যরমণীদের মধ্যে অনেকেই আজকাল দেব-দেবার কাছ দিয়াও যান না, কখনও কিছু ব্ৰত পূজাদি উপস্থিত হইলে ভাহা পূজক আক্ষণ হারাই কোনও রূপে সম্পন্ন করিয়া লয়েন—ইহার অপেক্ষা তুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! দেবগণ যেন আজকাল

আমাদের রূপা ভিক্ষার্থী একদল অপরিত্যজ্য গলগ্রহ-স্বরূপ হইরা পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারা যায় না, আবার আদর যত্ন করিয়া
রাথিবারও প্রবৃত্তি নাই। ইহা যে কেবল ক্ষতিজনক তাহা নহে, মূর্থতামূলকও বটে। তাঁহারা
যদি একবার কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে দেবতাকে
ডাকিতে পারেন, তবে বুঝিবেন যে, এই দেবদেবায় যে স্থু, যে শান্তি ও যে আনন্দ নিহিত্ত
আছে, তাহা তাঁহাদের রত্তালন্ধারে, ভোগ-বিলাদে
বা নাটক-নভেলে নাই। তাঁহারা একবার পরীক্ষা
করিয়া দেখেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

#### সেবা-শুশ্রমা

ত্রতিথিদেবা ও দেবদেবার পরে পরিজনের দেবা-শুশ্রধার কথাও উল্লেখযোগ্য। কেবল পরিজনের কেন, আপন, পর, শক্র, মিত্র, সকলেরই সেবা-শুশ্রধা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। দেবা-শুশ্রধা স্ত্রীলোকের বিত্রত পারেন, পুরুষেরা তেমন পারেন না। এজন্ত সেবা-শুশ্রধা প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরই কার্য্য বলিতে হইবে। স্বামীর সেবা, শশুর-শাশুড়ীর সেবা, ছেলেমেয়ে-দের তত্বাবধান—এইগুলি না করিলে স্ত্রীলোক-দিগের স্ত্রীম্ব ঘূচিয়া যায়। এগুলি পালন করিলে

আমাদের হিন্দুশান্তমতে তাঁহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, পরিজনের সেবা-শুশ্রুষাই স্থীলোকের কর্তুব্যের প্রায় পনর আনা অংশ সর্বদা জুড়িয়া রাথে, দৃষ্ট হয়। স্কুতরাং যাহাতে স্কুচারু-রূপে ও অল্ল সময়ে এই কর্ত্তব্যটী সদাসর্বদা পালন ক্রিতে পার, তাহার জন্ম সাধ্যান্তরূপ চেষ্টা ক্রিও।

শয্যাগত রোগীর নিকটে শুশ্রমাকারিণী স্থীলোকের মত বন্ধু আর নাই। তাঁহারা যে কেবল ভাল শুশ্রমা করিতে পারেন, তাহা নহে, তাঁহাদের স্নেহমমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ কান্তি দেখিলেই পীড়িতের মনে যেন কি এক অনির্কাচনীয় শান্তি, স্থথ ও ভরদার ছবি আদিয়া উদয় হয়—তাহাতেই তাহার রোগযন্ত্রণার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা রোগীর আর অধিক কি প্রার্থনীয় হইতে পারে ?

পরিবার, প্রতিবেশী, এমন কি পরিচিত কোনও ব্যক্তির রোগ শোক উপস্থিত হইলেই, ৬৯

#### कुलनक्षी

কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাদের শুশ্রবা করিতে অগ্রসর হইবে। স্ত্রীলোকগণ সকল ব্যক্তির নিকটে নিঃদঙ্কোচে উপস্থিত হইতে পারেন না-যা'র তা'র নিকটে গমন করাও তাঁহাদের উচিত নহে। এ অবস্থায় তাঁহাদের দেবা-শুশ্রধার উপযুক্ত পাত্র কে, তাহা তাঁহাদের শশুর-শাশুড়ী ও স্বামীই নির্দ্ধেশ করিয়া দিবেন। আমাদের মতে এ বত স্থলে স্বামীর অনুমতি ল ওয়াই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। পীডিত বাক্তির নিকটে যাইবার কোনও বাধা না থাকিলে, শত্রু বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা অনেক সময় এমন দেখিয়াছি (श, ञ्यानक क्वोत्नांक स्वत्रष्ठ। कतिया ভाञ्चतवप् দেবরবধৃ ও ননদ প্রভৃতিকে রুগ্গবেস্থায়ও জিজ্ঞাসা করেন না। ইহার ফায় জঘন্ত ব্যবহার বুঝি আর নাই। পরিবারের লোক পীড়িত হওয়া মাত্রই তাহার সহিত শত্রুপম্বন্ধ একবারের পরিত্যাগ করিবে —স্বীপুরুষ উভয়ের জন্মই হিন্দুশাম্বের এই নীতি।

# সৌজগু

লেজা, বিনয় ও গান্তীয়া প্রভৃতির মত সৌজন্মও
স্ত্রীলোকের একটী প্রধান ভূষণ। লোকের মনোহরণার্থ ইহার তুল্য ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। স্ত্রীলোক
স্থনরী হউন, বিনীতা হউন বা গল্পীরা হউন,কিন্তু
যদি লোকের সহিত সৌজন্ম সহকারে ব্যবহার
করিতে নাপারেন, তবে কিছুতেই লোকের আদর
ও প্রশংসালাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে
স্থনরী, বিনীতা ও লজ্জাশীলা না হইয়াও অনেক
রমণীকে এই সৌজন্মের জন্ম লোকের মনস্তুষ্টি
করিতে দেখা যায়। স্থতরাং পরিবারের প্রিয়পাত্রী

95

#### कूलनक्षी

**इहेट** इहेटन, अंहे छन्। हिटक यञ्जभूर्यक व्यक्तन করিতে হইবে। প্রত্যেকের প্রতি ভদ্র, মিষ্ট ও শান্তশিষ্ট ব্যবহারকে সৌজন্ম বলে। যাহাকে যে কথা কহিবে, খুব প্রিয়বাক্যে বলিবে। প্রিয়বাদিনী হওয়া জীলোকের পক্ষে বিশেষ বাঞ্নীয়। মুগরা স্ত্রীলোককে প্রায় কেহই ভালবাসে না। প্রিয়-বাক্যে, প্রিয় ভাব-ভঙ্গির সহিত সকল কথার উত্তর मिटन, मकटनरे मञ्जूष्टे रहा। **পরিবার র**ক্ষার্থে স্ত্রীলোককে সর্ব্বদাই এই গুণ্টীর ব্যবহার করিতে হইবে। মনে মনে শক্রতা বা বিদ্বেষ-ভাব রাথিয়াও যদি মিষ্টবাক্যে সকলকে তুষ্ট রাখিতে পার, ভাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ? ভাহাতেও পরিবারের অনেক কলহ, অনেক বিবাদ ও অনেক অশান্তি দুরীভূত হইয়া যাইবে—ইহা ঠিক্ জানিও।

## কর্ত্ব্য-জ্ঞান

এই দকল গুণগ্রামের উল্লেখের পরে,
একটা দাধারণ গুণলাভের জন্ম পাঠিকাদিগকে
অন্ধরাধ করিব। ইহার নাম কর্ত্তব্য জ্ঞান। যথনই
কোন কার্যা উপস্থিত হইবে, তথনই বিবেচনা
করিয়া দেখিবে, দে স্থলে তোমার কি করা উচিত্ত,
এই কার্যা দম্বন্ধে তোমার উপর স্ত্রীধর্মের কি
দাবী কাছে? হুজুগের স্রোতে বা দশজনের
অন্ধরোধে-অন্ধনয়ে বা আপন স্বার্থদিদ্ধির নিমিত্ত দেই কর্ত্তব্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইও
না। কোন একটা গুক্তব্র সমস্যা উপস্থিত হইলে,

#### कुललक्षी

দে স্থলে তোমার কি করা উচিত, তাহা ব্ঝিতে পার না বলিয়া, নিজের মতলব মত কিছু করিও না। বিবেচনা করিয়া দশজনকে জিজ্ঞাদা করিয়া, স্ত্রীধর্মের উপদেশ লইয়া যাহা ভাল বোধ কর, তাহাই করিও। একবার কর্ত্তব্যক্তান লাভ করিতে পারিলে, কিছুতেই আর তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে—তাহাতে যতই কেন স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হউক না—ক্ষতি কি? পরিণামে কর্ত্ব্য পালনের অবশ্রই জয় হইবে—সেই জয়ের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

## সতীত্ব

ত্যামরা এতক্ষণ স্ত্রীলোকের অনেক গুণের কণা বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে'টী সর্বপ্রধান ধর্ম, তাহার কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। এই পুস্তকে "পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" অধ্যায়ে সেই কথা যথাসম্ভব বর্ণিত হইবে; এখন এই স্থানে, আমি আমার কোনও আত্মীয়ের গ্রন্থ হইতে, সেই সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব।

নানাশান্তবিদ্স্থগীয় ঈশানচক্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'আর্যাধর্ম-তত্ত' নামক একথানি ৭৫

#### কুললক্ষ্মী

অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের এই ধর্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র পাণিগ্রাহক পতির সহিত যে ধর্মানুগত সংযোগ, তাহাকেই সতীত্ব-ধর্ম বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নর-নারীই এই সভীত-ধর্মের গৌরব করিয়া থাকেন। যাহারা প্রবৃত্তির চুর্জন্ম শাসনে পদখলিতও হয়. তাহারাও এই মহাধশ্যের অগৌরব করিতে সাহস পায় না। বিশেষতঃ শান্ত সভীত্ব-ধর্মকেই রুমণী-গণের সর্বভাষ্ঠ ধর্ম বলিয়া কার্ত্তন করিয়াছেন। অতএব সতীত্ব-রত্ম-হীনা নারী রূপবতী হইলেও কুৎসিতা এবং ধনব হা হইলেও কাঙ্গালিনী। আর নিতান্ত দীন-হীনা কুরূপা নারীও সতীত্ব-রত্নে বিভূ-ষিতা হইলে তিনি প্রমাস্থন্দরী ও মহাধনবতী বলিয়া সম্মানিতা হইয়া থাকেন। এই সভীত্ব-ধর্মের অপার মহিমা। অধিক কি বলিব, ইনি মতের জীবনদানে সক্ষম। সতীর বাক্যে অগ্নির দাহিকা-

শক্তি শীতলতা ধারণ করে। পুরাণণাত্ত্বে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকিয়া সত্তীত্ব-ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রভাবে সতী সাবিত্রী মৃত পতি সত্যবানের পুনজ্জীবন দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। নারীকুল-ললাম সাবিত্রীর সেই পবিত্র ঘটনা স্বদূরবর্ত্তী অতীতের নিবিভূ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেও তাহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আজিও আর্যানারীর ধর্ম-প্রবণ হাদয়কে প্রতিভাদিত করিয়া রাথিয়াছে। আজিও আর্যানারীগণ সতী সাবিত্রীর পবিত্র নামে ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহার সাবিত্রীত্রত যথাবিধি উদ্যাপন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎজন্মে সতী সাধ্বী হইয়া ভূভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং পতির সহিত অবিচ্ছেদে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

আর্ধ্যনারী সাবিত্রী-ব্রত ব্যতীত আরও অনেকগুলি ব্রতামুঠান করিয়া থাকেন; সে সকল \*৭৭

## कूननक्षी

কেবল পতি-সৌভাগ্য কামনা এবং চিরজীবন পতি-প্রেমাধীনতা ও পতিসহ অবিচ্ছেদে জীবনাতিপাত উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হয়। যাহারা হিন্দু জীগণের ব্রতাপবাসাদি উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে কুদংস্কারাপর বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে অমুরোধ করি, তাহারা আত্ম-কুসংস্থার পরিহার করিয়া সরল মনে হিন্দুরম্ণীগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের উদ্দেশ্য ও কামন। সকল অবগত ২ইতে চেষ্টা কক্ষন, তৎপরে যদি নারীগণ চিন্দাভাজন হন, নিন্দা করিবেন, ভাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তির কারণ থাকিবে না। নচেৎ না জানিয়া শুনিয়া তাহাদিগের প্রতি এতাদুশী অবজ্ঞা প্রদর্শন কর। निভाञ्च ष्यदित्वहमात काया विलाख स्टेरव।

আর্থানারীগণ, একমাত্র পতিকেই যথাসক্ষম্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা পতির প্রেম-ধনে ধনী হন, তবে সংসারে শত ত্থে দারিজ্ঞার নিজ্ঞীড়নেও কিছুমাত্র ভীত বা ক্লিষ্ট হন না। সে সকল সাংসারিক জালা ও যন্ত্রণা হাস্তমুথে সহ করিতে তাঁহারা চিরাভান্ত। সভী নারীর গৃহ, লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান। দেবতারাও সতী-সংসর্গ শ্লাঘ-নীয় মনে করেন। ত্রিভাপভাপিত মানবের ভাগ্যে যদি সতী-শংসর্গে ক্ষণকালও অবস্থিতির স্থযোগ ঘটে, তবে সভীর পবিত্র সহবাদে তাহার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হয়। সতীর সহবাস যে কিরূপ হুখের অবস্থা, তাহা বর্ণনায় উপলব্ধি করা যায় না। যদি দৌভাগ্যক্রমে কেহ তাদৃশ সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন, তবে কেবল তিনিই তাহার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ অসংখ্য সতী-নারীর পবিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রামায়ণে যখন আমরা সীতা-চরিত্র পাঠ করি, তথন সেই স্বভাবের প্রিয় তুহিতা আমাদের মানদ-নেত্রের সম্মুথে পবিত্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া দুগুয়মান হন। আমরা তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী, অমান্থ্রী

#### कूललक्षी

সরলতা, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং অন্সসাধারণ পতাহ্বক্তি, স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। আমাদের অংশত মন্তক ধীরে ধীরে অবনত হইয়া সেই পবিত্র মৃত্তির চরণতলে লুক্তিত হইয়া পড়ে। অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্ম আমরা এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর কথা ভূলিয়া যাই। স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হুইয়া যায়। ভক্তি প্রেমের বিমল স্রোতে মানসিক পাপ কলম বিধৌত হইয়া যায়। সতীর কথায় সতীর আচরণে পার্থিব পদ্ধিলতার সংস্রব নাই, উহা সর্ব্রদা দেবভাবে পূর্ণ। রামায়ণ হইতে সীতাদেবীর শ্রীমুপ-বিনিঃস্ত দুই একটা কথা উদ্ভ করিয়া প্রিয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি. দেথিবেন তেমন অবস্থায় পড়িয়া তেমন ভাবের কথা আর্য্যনারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

প্রজারঞ্জনান্তরোধে স্থ্যবংশাবতংগ শ্রীরামচন্দ্র

প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিতান্ত পুতচরিতা জানি-য়াও নিকাসিতা করিয়াছিলেন। সেই রাজনন্দিনী রাজবধু আজি একাকিনী বনবাদিনী হইতেছেন। শ্রীরামের অহজ শ্রীমান্ লক্ষণ সীতাকে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়া সম্মুথে বিষন্নমূথে দণ্ডায়-মান। তিনি কিরপে সরলহদয়া পতিপ্রাণা রাজ-মহিষীকে জ্যেষ্টের এই নিষ্টুর আদেশ জানাইবেন. এই ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। বাষ্প-বারিতে লক্ষণের নয়নযুগল অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শোকাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আদি-তেছে। লক্ষণ শৃত্তনয়নে সীতার শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। জানকী প্রাণের দেবর লক্ষণের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া কোন অভাবনীয় বিপদাশকায় আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি লক্ষণকে বলিতেছেন, লক্ষণ! ৰল, অক্সাৎ ভোমার এইরূপ বিষম ভাবাস্তর উপস্থিত হইল কেন? বলি, আর্যাপুত্রের ত

#### कूननक्षी

কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই ? দীতার এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ আর বৈর্যাধারণ করিতে পারিলেন না ; যে আর্যাপুত্র তাঁহার প্রতি রাক্ষণের ভাগ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, দীতার প্রথমে ভাবনা দেই আর্যাপুলের অশুভ সংবাদ। তিনি সরলার সেই সরল বাকা শুনিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তথন তিনি নীতার নির্বন্ধাতি-শয় অনুরোধে স্বরূপ কথা বলিতে বাধা হইলেন i বলিলেন, আর্যাে তুরাচার লক্ষ্ণ, আর্য্য রামচন্দ্রের আদেশে আপনাকে বালাকির তপোবনে নিকা-দিতা করিতে আদিয়াছে; এই দেই তপোবন। শুনিয়া দীতার মন্তক ঘুরিয়া গেল; চক্ষ্ আঁধার হইয়া আসিল ; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। চৈতন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। তৎ-পরে লক্ষণের শুক্রায় চৈত্ত লাভ করিলেন। তথন তিনি লক্ষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, লক্ষণ ! কি অপরাধে প্রভু আমায় নিকাসিতা করিলেন ?

লক্ষ্ণ কহিলেন, আর্যো! যদি চন্দ্রে দাহিকা শক্তি, অগ্নিতে শীতলতা শক্তি সম্ভাবিত হয়, তথাপি আপ-নাব নিৰ্মাল চবিতে দোষস্পৰ্শ সম্ভাবিত হয় না। আর্ঘা রামচন্দ্র আপনাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ও একান্ত পভিত্রতা জানিয়াও, কেবল প্রকৃতি-রঞ্জনাম্থ-রোধেই, রাজধানী হইতে নিষ্ণাশিত করিয়াছেন। শুনিয়া সীতার অন্তরাত্মা শান্তিলাভ করিল: হাদ-য়ের আনন্দ মুখদর্পণে প্রতিফলিত হইল। তিনি বলিলেন, লক্ষ্ণ। আমি যে প্রভুর চরণে কোনও অপরাধ করি নাই, আমি যে বিনা দোষে পরিত্যক্তা হইলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আজি যদি কোনও দোষের জন্ম আর্যাপুত্র কর্তৃক এইরপ নিগৃহীত হইতাম, তবে এ কলঙ্কীবন রাখিয়া পুথিবীকে কলঙ্কিতা করিতাম না। আমার আরও স্থথের বিষয় এই যে, তিনি প্রকৃতি-রঞ্জনামুরোধে আমাকে পর্যান্ত পরিত্যাগ করিতে কুন্তিত হন নাই। প্রজারঞ্জনই রাজার **₽**®

#### कूननभी

প্রধান ধর্ম। আমার প্রাণেশ্বর যে সেই রাজধর্ম-প্রতিপালনে এইরূপ সঙ্কট স্থলেও সমর্থ হইয়াছেন, নারীর পক্ষে ইহা হইতে আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে ? লক্ষণ ! অভাগিনীর অদৃষ্টে এই-রূপ তুর্ল ভ পতিদৌভাগ্য ঘটলেও আজি যে তুঃখ-সাগরে পতিত হইলাম, তাহার কুল দেখিতেছি না। नक्दन! आभात अपृष्ठेहे धहे घुः स्थत (हजू, हेहा ट প্রভুর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। বিধির ইচ্ছাই . স্ক্রিণা বলবান; ভবিতব্য থণ্ডন করা মহুষ্যের সাধ্যাতীত। আমি এই বনবাসন্ধনিত ক্লেশকে কিছু মাত্র গণনা করি না। প্রভুর চরণ-সেবা করিতে भाइत्म मानी इंटा ट्टेएड भठखन क्रमारक छ গ্রাছ করে না। যাহা হউক, তুমি প্রভুকে আমার এই ভিক্ষা জানাইও যে, আমি তাঁহার পত্নীরূপে বিদর্জিতা হইলেও প্রস্থা-রূপে তাঁহারই অধিকারে অবস্থিতি করিব। স্বতরাং তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিতেছে না। আমি এই নিৰ্জন বনে

অবস্থান করিয়াও যদি তাঁহার কুশল সংবাদ জানিতে পাই, তবেই আমি স্থী। অতএব সামান্ত প্রজার আয় আমি যেন রাজকুশল জানিতে পাই। ইহাতে যেন সীতা বঞ্চিতা নাহয়, এই করিতে বলিও। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে।

এমন সাধ্বী সতী নারী ধরাধামে ত্র্ল ভ।
ভারতের যে কোন সভী রমণীর চরিত্র আমরা পাঠ
করি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাই। সভীর চরিত্র
এইরূপ স্বর্গীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়াই শাস্ত্র সভীত্বের এত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছে।

এ দেশীর আর্যানারীগণ যে সভীত্বধর্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ মনে করিতেন, সভী-দাহ ও জহর-ব্রত তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ। পতির মৃত্যুর পর জীবিত পত্নী সেই মৃত পতির সহ এক চিতায় আত্মদেহ আগ্রহের সহিত ভস্মীভূত করার দৃষ্টাস্ত আর্যানারী ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

#### कूलनक्षी

পতিই যে সতীর প্রাণ, এই দৃষ্টান্ত তাহারই প্রভ্যক্ষ প্রমাণ। যদিও কালক্রমে সতীদাহের পক্ষপাতিত। মনুষ্যকে একান্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং দেই অন্ধীভূত অবস্থায় মামুষ অনেক স্থলেই সতীর অনিচ্ছা সত্তেও তাঁহাকে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিপ্ৰলোভনাদিতে লুক করিয়া চিতারোহণ করাইত, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, তৎকালে প্রকৃত্ সতীরও অভাব ছিল না। অনেক রমণীই পতির মৃত্যুর পর বন্ধু বান্ধব কর্তৃক নিবারিত হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্বক হাস্তমুখে নববিবাহিতা যুবতীর বাসরশয়ার ভায় মৃত পতির পার্শ্বে এক চিভায় শয়ন করিতেন এবং প্রজ্ঞলিত অনলে দগ্ধীভূত হইতে হইতে সভী স্বয়ং হুলুধ্বনি ও আনন্দস্চক পান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিতেন। এইরূপ ভাবে সতীদাহের বিবরণ অনেক মহামনা পত্যবাদী ইংরেজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনাদের স্মরণ-পুস্তকে এই স্বেচ্ছাকৃত

শতীদাহের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পু্স্তকের কলেবর একাস্ত বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে বলিয়া ঐরপ বিবরণ এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে উদ্বৃত করা গেল না। কেহ অনুসন্ধিংস্থ হইলে অনায়াদেই তাহাব শত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

অপর জহর-ব্রত। ইহাও আর্য্যনারীদিগের সতীত্বের ও আত্মগৌরবের জনন্ত দৃষ্টান্ত। কোন দেশ শত্রুকর্ত্ত আক্রাপ্ত হইয়া পরাজিত হইলে, দেই দেশের রমণীগণ যথন **শুনিতে** পাইতেন, তাঁহাদের পতিপুত্রাদি যুদ্ধে নিহত ইইয়াছেন; দেশ শক্র কর্ত্তক অধিকৃত হইয়াছে; তথনই তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞালিত করিতেন এবং সভীত্প্রকাশক গাথা গাহিতে গাহিতে সেই জনম্ভ অনলকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। শক্ত তাঁহাদের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া কলম্বিভ করা দুরে থাকুক, তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ

### कूलनक्षी

হইত না। সিংহী যেমন শৃগাল স্পর্শকে অসহ ও অপবিত্র জ্ঞান করে, তাঁহারাও পরপুরুষ সংসর্গকে সেইরপ জ্ঞান করিতেন। এ ত গেল পূর্বকালের কথা। সে দিন ভারত-সমাট আলাউদিন যথন চিতোর নগর আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিলেন. তথন রাজপুতানার মহারাণা ভীম্দিংহের প্রধানা মহিষী পদ্মিনী দেবী সপত্মীগণে পরিবেষ্টিতা ইইয়া প্রজ্ঞানত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান পূর্বক প্রাণ্ডাাগ করেন। দেশের সমস্ত ক্ষ্ত্রিয়া রম্পীই মহারাজ্ঞীর পদারুদরণ করিয়াছিলেন। রাজমহিষী পরমা হুন্দরী রমণী ছিলেন। তাঁহাকে হন্তগত করার উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজধানী অধিকৃত হইলে পর বিজয়ী আলাউদ্দিন। অতি উৎসাহের সহিত রাজান্ত:পুরে প্রবিষ্ট হইয়া যথন দেখিতে পাইলেন, সেই বিলাসকানন আনন্দ-ধাম মহাশাণানে পরিণত হইয়াছে, সেই নারী-নিকুঞ্জ আজি আর্যানারীর সৌন্দর্যাধাম দেহপুঞ্জের

শেষ প্রিণাম ভস্মরাশিতে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তথন যেন আলাউদিন শুনিতে পাইলেন, দেই শাশান-ভূমি দম্ভ বিকাশ করিয়া কামচর আলাউদ্দিনকে উপহাস করিতেছে। তথন আলাউদ্দিনের হং-কম্প উপস্থিত হইল; তিনি আর তথায় ক্ষণ-কালও তিষ্টিতে পারিলেন না। ভগ্নান্ত:করণে এই ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ধয় আর্য্য-নারীর সভীত !-ধ্য তাঁহাদের বীরত। তাঁহারা ভারতসমাটের অতুল ঐশ্বর্যাের ও অপ্রতিহত প্রতাপের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান করিলেন না। তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন, আপনাদের সামী পুত্র ভাই বন্ধু মুদ্ধে হত হইয়াছেন, তথন যজ্ঞীয় স্বত কুরুরের ভোগ্য করা অসঙ্গত মনে করিয়া প্রাণের মায়া তাচ্ছীলা করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিলেন।

ইহা আমাদের স্বক্পোলকল্পিত নহে;
মহাত্মা টড ্সাহেবের স্বহন্তলিখিত রাজস্থানের
৮৯

#### कूननमी

ইতির্জে গৌরবের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া রহিন্
যাছে। ইতিহাসে বাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা
আছে, তাঁহারা এই সকল বিবরণ অলীক, কল্লিভ বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে কথনই সাহস পাইবেন না। তবে ঘোর বিধেষী ও হতি-মুর্থাদিগের কথা স্বতম্ভ্রা

# স্ত্রীলোকের দোষ

# দ্রীলোকের দোষ

কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকের। প্রকৃত কুললক্ষ্মী হইতে পারেন, তাহা দেখান হইল। এইবার কি কি দোষে তাঁহাদের দেই অবস্থা-লাভের অন্তরায় ঘটে, তাহা সংক্ষেপে দেখাইব।

স্ত্রীলোকের দোষ দিবিধ। পূর্ব্বে যে সকল গুণের কথা কহা হইল, তাহাদের কোন কোনটীর অভাবই কোন কোন স্থলে এক একটা দোষ; এতদাতীত কতকগুলি মৌলিক দোষও আছে।

প্রথম জাতীয় উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে 'সত্যবাদিতা' একটী গুণ, কিন্তু ইহার অভাক ৯৩

#### कूलनक्षी

'অসত্যবাদিতাই' একটী দোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষগুলি ঠিক্ এইরূপ গুণের অভাবজাত নহে। তাহারা মৌলিক; যথা—কলহ, বিবাদ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

এই প্রথম জাতীয় দোষগুলি পরিহার করিতে হইলে, রমণীদিগকে উহার বিপরীত গুণগুলিকে বিশেষভাবে অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই দোষগুলি আপনা হইতে অভৃহিত হইয়া যাইবে, কারণ দোষগুলি এই সকল গুণগুলির অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুণগুলির যদি অভাব না ঘটে, তবে দোষগুলির অভিত্ব অসম্ভব।

দিতীয় প্রকার দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলে কঠোর সংযমের আবশুক। নিজের মনকে সর্বাদা শাসনে রাখিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যত্নপূর্বক সেই সব দোষগুলিকে সর্বাদা দূর করিবে।

আমরা নিমে এই উভয় প্রকার দোষগুলির কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

#### অলসতা

আলস্থ পুরুষের পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তদ্রপ। অনস স্ত্রীনোক কথনও গুহের শীবুনি সাধন করিয়া পরিবারের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। জীলোকগণ যদি चलन ना इहेशा थूर कर्मकम इन, এवः नर्सना পরিশ্রম সহকারে পরিবারের সেবা-ভশ্রষা করেন, তবে বোধ হয় আজকালকার এই শশুর-শাশুডী-**८** त्वं त्वर्विषय अवः वध्रतत यखत-भाखकी-विषय অনেকটা কমিয়া যায় ৷ অনেক স্ত্রীলোককে দেখা यात्र, खधु तक्कन कतिलाहे आपनारतत कर्छ-ব্যের এক রকম চূড়ান্ত হইল, বলিয়া মনে 20

#### कूललक्षी

করেন—কেহ কেহ বা ভাহাকেও বড় একটা কর্ত্তবোর মধ্যে ধরেন ন।। আজকালের বড়-লোকের কন্সারা প্রায়ই একটু বিলাদী, এবং কাজে কাজেই অলস। তাঁহারা গৃহের কাজ কর্ম এবং রন্ধন ব্যাপারটাকে নিভান্তই ছোট ঘরের বৌ-ঝির কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কেবল স্চ-সুতা লইয়া রুমাল বয়নেই ব্যস্ত। রুমাল প্রস্তুত করুন, ভাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু দঙ্গে দঙ্গে গৃহ-কর্মাদি করিয়া পরিবারের লক্ষীম্বরূপাও হউন। নতুবা কেবল যে পরিবারের ব্যয়বাহুল্য, বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির কারণ হইবেন তাহা নয়— নিজেরও সর্বনাশ করিবেন। অলস ব্যক্তির মন ও স্বাস্থ্য অতি শীল্ল দূষিত হয়। ইহার প্রমাণ দ্বীলোকদের বর্তমান হিষ্টিরিয়া রোগ ও স্তিকা রোগ। আমার মনে হয়, এই যে, স্তিকা রোগে আজ কাল ঘরে ঘরে বিভী-ষিকার ছবি জাগিয়। উঠিতেছে—ইহার মূলে

এই রমণীদিগের অলসতা—আর কিছুই নয়। স্ত্রীলোকেরা যদি শিশুকাল হইতেই শারীরিক পরি-শ্রম দারা শরীর স্বস্থ ও সবল রাখিতে যত্ন করেন, তবে বোধ হয় এ তুরন্ত-রোগ শীঘ্রই এই তুর্ভাগ্য বঙ্গরমণীদমাজ হইতে দূর হইয়া যায়। আমাদের বড় বড় পরিবার ছাড়িয়া অনেক নীচ অসম্ভান্ত পরিবারে প্রবেশ করিলে আজকালও অনেক স্বস্থ ও সবলকায়। রমণী দেখা যায়। তাহাদিগকে এই তরস্ত রোগ কখন স্পর্শ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কথনও আমাদের ভদ্রলোকের মেয়েদের মত অলস হইয়া বুসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করে না. পরস্ক পরিশ্রম সহকারে স্বহন্তে সকল গৃহকার্য্য করে।

# বিলাসিতা

কাজকাল স্ত্রী-সমাজে বিলাসিতার স্বোত বিছু প্রবল বেগে বহিয়াছে। নব্যা রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অতিরিক্ত বেশী। আজকাল যিনি একটু স্বগন্ধি তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া একটু পমেটম মাথিতে পারেন, এসেন্সের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্যা হন। অক্ত দশজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বিশেষ সৌভাগাশালিনী মনে করেন এবং যথা-শক্তি তাঁহার অক্তকরণে ব্যস্ত হন। অনেক স্ত্রীলোক স্বামীকে এজন্ত ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলেন। স্বামী যদি তাঁহার এই সকল বিলাসিতার উপকরণগুলি

সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি
নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দেন। এমন কি, অনেক
সময় ইহা লইয়া স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিস্ত বাধে।
ইহা যে কেবল ভ্রমের কথা, তাহা নহে; হিন্দুস্থানের রমণীদের পক্ষে ইহা কলম্বও বটে। যে
দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে অস্ত কিছুকেই সত্য মনে করিতেন না, যে দেশে পার্থিব
ধনরত্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিই সর্ব্রদা শ্রেষ্ঠ
বলিয়া গণ্য, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এইরূপ বিলাসিতায় অন্তরাগ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অবস্থায় কুলাইলে স্থগন্ধি তৈল মাথ, বেশভূষার পরিপাট্যেও মন দাও, তাহাতে বিশেষ
কিছু আসে যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে
সে জন্ম মনে হুংথ আন কেন ? এই বিলাসিতাটা
স্থীজীবনের এমনই কি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যে,
এজন্ম নিজের মানসিক স্থুও শান্তি নষ্ট করিতে
হইবে বা পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিতে

#### कूललक्षी

হইবে ? যদি কেহ পমেটম মাথিয়া এবং এদেন্স উড়াইয়াই মনে করেন যে, তিনি এই উপায়ে দশ-জনের উপর উঠিলেন, এবং দশজনের গৌরব থর্ব করিয়া দিলেন, তবে তিনিও মূর্থ, আর, তোমরা—যাহারা ভাবিতেছ যে. এই পথেই তিনি সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন বটে, এবং এই উপায় অবলম্বন করিলে আমরাও অবশ্য সেইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিব—সেই তোমরাও<sup>°</sup> মুর্থ। তোমার এদেন্স কিংবা সাবান মাথিবার শক্তি নাই বলিয়া যে সেরপ বিলাসিনীর নিকটে ভোমায় কোনও প্রকার লজ্জাবোধ করিতে হইবে. তাহার কোনও কারণই নাই। এসব ছাড়িয়া নিজের চেষ্টায় নিজের চরিত্রটী যদি সর্বব পেকা শ্রেষ্ঠ করিতে পার, তবেই তোমার অধিক গৌরবলাভের কারণ।

বিলাসিতা যে কেবলমাত্র অনাবশুক, তাহাও
নহে। ইহার অপকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে।

#### বিলাসিতা

বিলাদিতায় অনেক সময় স্ত্রী-জাতিকে অকর্মণা অলস, রুগ্ন, অহম্বারী ও কষ্ট-অসহিষ্ণু করিয়া ফেলে।ইহাদের সকল গুলিই স্ত্রীজাতির মহৎ দোষ বলিয়া গণ্য। স্থতরাং বিলাদিতাকে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্রেষ দিলে যে স্ত্রীজাতিকে একে একে সকল দোষগুলিকেই প্রশ্রেষ দিতে হয়, তাহা নিশ্চিত।

মনে কর, আজ তুমি সৌথিন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে; ক্রমে যদি ইহাদের ব্যবহার তোমার অভ্যাদের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে, তবে তুমি আর কথনও সেই অভ্যাসটীকে পরি-ত্যাগ করিয়া চলিতে পারিবে না । সর্বাদা আরামে থাকিতে থাকিতে কার্য্য করিতে তোমার কষ্টবোধ হইবে। কার্য্যে অস্পৃহা জমিলে সঙ্গে অলসতা জমিবে। অলসতা আদিলেই ক্রমে শারীরিক দৌর্বল্য ঘটিবে। ক্রমে শারীরিক এই অধােগতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্বল্যও দেখা দিবে। অতঃপর যাহারা তোমার মত এখন সৌথিন ভাবে

#### क्लनभी

চলিতে পারে না, তাহাদিগের অপেকা তোমার
নিজেকে একটু শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইবে। অপরকে
স্থা। করিতে ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে
শিখিবে। একমাত্র বিলাসিতার পরিণামই দেখ
এতথানি দাঁড়াইবে। স্থতরাং এমন শক্রকে
স্বপ্রথত্বে পরিত্যাগ করাই উচিত।

কোল সৌথিন দ্রব্য ব্যবহারই যে আজ্ কাল বিলাসিতার উপকরণ হইয়াছে, তাহা নহে। অলস্কারপ্রিয়তা, গৃহকার্য্যে বিরাগ, শুধু সেলাই, তামূল-রচনা এবং গীতবাভাদিতে কালহরণ করা, দশজনের কাছে অত্যধিক অনাবশ্যক চিঠিপত্র লেখা, এই সকল গুলিও বিলাসিতার এক একটি অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অনাবশ্যকে এই গুলিকেও কথনও প্রশ্রা দিবে না।

## স্বেচ্ছাচারিতা

স্প্রেচ্ছাচারিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। হিন্দুশাস্ত্রাহ্মসারে রমণীগণ আজীবন পুরুষের অমুবর্ত্তিনী।

मञ्च वर्तन,---

পিত। রক্ষতি কৌমারে ভর্তা ক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুজা ন দ্রী বাতন্ত্রামর্হতি। বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধরা বাপি যোষিতা। ন স্বাতন্ত্রোণ কর্ত্তবাং কিঞ্চিৎ কার্যাং গৃহেদ্বপি। বাল্যে পিতৃব শৈ তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে। পুজাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভ্রেজেং ন্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে পতি এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ ক্রন্সা ১০৩

#### কুললক্ষী

করিবেন, কোন অবস্থায়ই তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা অবলম্বন করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোক বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাই হউন, নিজ গৃহেতেও কোন কার্য্য স্বাধীন ভাবে করি-বেন না।

তাঁহারা বাল্যে পিতার, বিবাহ হইলে স্বামীর, এবং পতিবিয়োগে পুল্রের বশে থাকিবেন। কথনও স্বাধীন হইবেন না।

মহানির্বাণ তন্ত্রেও এইরপ একটী শ্লোক আছে—
তিঠেং পিতৃবশে বাল্যে ভর্তৃঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বান্ধক্যে পতিবন্ধুনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেং কচিং।

অর্থাৎ, তাঁহারা বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুবর্গের অর্থাৎ, পুত্রাদির বশবর্জিনী—এই তিন কালে এই তিন অভিভাবকের নির্দ্দেশাস্থপারে চলিবেন; কখনও স্বতন্ত্র হইয়া চলিবেন না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা জিনিস আদৌ স্ত্রীলোকের

নাই। জ্বীলোকের বিচারবৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা অনেক কম। স্থতরাং নিজের মঙ্গলা-মঙ্গলের জন্ম এবং জগতের হিতার্থে পুরুষেরাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। এই জন্মই সর্বাদশী হিন্দুশান্তবিদেরা এই বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা দর্কদাই পুরুষের নির্দ্ধেশান্ত্সারে থাকিবেন। এই জন্মই আজকালের সকল দোষ সত্ত্বেও হিন্দু-রমণীগণ সর্ব্বপূজ্যা। তোমরা স্বাধীনতার আশু স্থলাভের আশায় মৃগ্ধ হইয়া এই মঙ্গলময় অবস্থা-টাকে নিতান্ত বিষের চক্ষে দেখিও না। প্রথম দৃষ্টিতে যাহাই বোধ হউক, একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবে ধে, এই অধীনভার অবস্থাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের একটা অভি শান্তিময় ও গৌরবময় ভাবের অঞ্বুর নিহিত আছে। যদি একবার সেই অঙ্কুরটীকে অন্বভব করিয়া লইয়া জলসেচন করিতে পার, দেখিবে আজন্ম এই পরাধীনতাটুকুকে অলম্বার করিয়া

#### कुललक्षी

রাথিতে আগ্রহ জন্মিবে। অনেক হিন্দুপরি-বারের স্ত্রী, সাহেবি ঢক্ষে চলাটাকে একটা নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা মনে করেন। গাউন পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া দশজনের দঙ্গে গল্প গুজব করিতে করিতে, প্রকাশ স্থলে হাওয়া খাইতে যাওয়া, হয়ত তাঁহাদের নিকট কত সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যাহার। পতিকে প্রকৃত্রূপে ভালবাসিতে শিগিয়াছেন, খণ্ডর-খাশুড়ীকে ভক্তি করিতে শিথিয়াছেন, পুত্রকন্তার মুথ দেথিয়া পবিত্র স্বেহরদাপ্লত হইয়াছেন, তাঁহারা কি এই অবস্থাটাকে একটুকুও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন ? আপনার গৃহকোণে পতি, পুত্র ও ক্যার মুথের প্রতি চাহিয়া যথন একটা আজু-বিসর্জ্জনের স্পৃহা তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠে, যথন একটা ভন্ময়তার ভাব আসিয়া তাঁহাদের অস্তবে উপস্থিত হয়, তথন কি তাঁহারা সেই গৃহকোণটাকে একটুকুও অপ্রশন্ত, বা একটুকুও

অশান্তির নিকেতন ভাবিতে পারেন? সেই ন্মেহ, মমতা ও ভালবাদার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে, তথন কি তাঁহারা বাহিক এই স্বার্থপূর্ণ স্বাধীনতাটাকে নিতান্তই ঘুণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না ? তথন তাহারা নিশ্চিভই বুঝিতে পারেন যে, রমণীয় স্থ্য—আত্মস্থে নয়—আত্ম-ত্যাগে: রমণীয় স্থুখ সম্ভোগে নয়—বিসর্জ্জনে; রমণীর স্থথ বাহিরে নয়—অন্তরে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই গৃঢ় রহস্তের কথাটি সকলে হয়ত হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তাই একদল লোক সর্বদাই স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্ম চীৎকার করিবেন। আমাদের অমু-রোধ, তোমরা একবার অন্ততঃ এই অধীনতার অবস্থাটীর রসাস্থাদ না করিয়া অন্তত্ত পদক্ষেপ করিও না। একটু রসাস্বাদ করিলে তোমাদের অবস্থা তোমরাই অতি সহজে হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—তথন উভয় অবস্থার পার্থক্য বেশই বুঝিতে পারিবে!

# উচ্ছ,ঋলতা

শুঙ্খলা একটী গুণ, উচ্ছ্ গ্রলতা যে শুধু সেই
গুণের অভাব তাহা নহে—ইহা একটা প্রকাণ্ড
দোষও বটে। রমণীগণ উচ্ছ গ্রল হইলে আর
গৃহের তুর্দিশার অবধি থাকে না। পুরুষগণ
যেমন বহির্জ্জগতের কর্তা, স্ত্রীলোকেরাও তেমনি
অন্তঃপুরের ভাগ্যবিধাত্রী। অন্তঃপুরের শৃগ্রলা
রক্ষা বা শাসন সংরক্ষণের ভার পুরুষে লইতে
পারে না—কারণ তাহা হইলে তাহাকে বাহিরের
কার্য্যে অমনোযোগী হইতে হয়,—সে ভার স্ত্রী-লোকেরই বহনীয়। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের

কোথায় कि থাকে না থাকে, কোনু স্থানে কোনু জিনিদটী থাকিলে স্থবিধা হয় না হয়, কোন্টীর পর কোন্ গৃহ কাৰ্য্যটী কৰ্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হয়। নতুবা যে কেবল পরিবারের অক্তান্তেরই কষ্ট হয়, তাহা নহে, তাঁহাদের নিজে-দেরও অনেক অহুবিধা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। কোথায় কি রাখিয়াছেন স্মরণ নাই-হয়ত শ্বশুর-শাশুড়ী একটী জিনিদ চাহিয়া হায়রাণ হইতেছেন, এ অবস্থায় তাহাদের ভাগ্যে তর্জন গর্জন ও কটুবাক্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। শশুর-শাশুড়ী পূজায় বসিয়াছেন, আগে ফুলের ভালাটী নাজাইয়া পূজোপচার গুলি দাম্নে রাখিয়া দিলে চলে, কিন্তু বধু হয়ত আগে উহা না করিয়া পূজা হইলে খশুর-খাশুড়ী কি আহার করিবেন তাহার ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছেন, এই অবস্থায় এই সামান্ত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার অভাবে তাঁহার ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে জড় করিয়া

#### क्लनक्षी

রাধিয়াছেন, যেটী নিত্য দরকার, সেটী হয়ত কত শত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নীচে চাপা পড়িয়া আছে, যথন দরকার পড়িল, তথন হয় ত গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াও তাহা খুলিতে পারিতেছেন না—এমন অবস্থায় কত সময় রূথা নষ্ট হইতেছে! বিশৃদ্ধালায় এইরূপ আরও কত কি ঘটে।

স্থতরাং সর্বপ্রথত্বে এই উচ্চ্ আল ভাবটাকে বর্জন করিবে। গৃহের যথা তথায় কোন জিনিস ফেলিয়া রাখিবে না, যেটা যেখানে যেরূপে রাখিলে আবশুক মাত্রেই পাওয়া যাইতে পারে, সেটাকে সেই ভাবে, ভথায় সাজাইয়া রাখিবে। যেটার আবশুক যত কম, সেইটা তত দ্রে রাখিবে। ফেটার আবশুক যত কম, সেইটা তত দ্রে রাখিবে। জিনিসগুলি এরূপ ভাবে সাজাইবে, যেন একটা জিনিসের নাম বলিবা মাত্রেই উহা কোথায় আছে মনে পড়ে। নিজের বেশ-ভ্যাদি সম্পর্কেও এইরূপ বিধান করিবে। যে

থে স্থানে থেরপ ভাবে পরিলে স্থন্দর দেখায়, সেটি সেই ভাবে পরিবে। গৃহকার্য্য যেটী যথন দরকার সেইটা তথন করিবে; বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ফেলিয়া ভবিষ্যতের জন্ম ব্যগ্র হইবে না।

আলস্থাবশতঃ কার্য্য স্থগিত রাথিয়া পরে অতীত কার্যোর জন্ম আশু কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিবে না। কথা সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কহিবে --- যেন তোমার বক্তব্য বিষয় এবং দেই সম্বন্ধীয় যুক্তি তর্ক সকলেই বুঝিতে পারে; এক কথার মধ্যে অন্ত কথা আনিয়া, এক কথার যুক্তিতে অন্ত কথার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সকল গোলমাল করিয়া ফেলিও না। প্রত্যেক কথা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাথিয়া শান্তশিষ্ট ভাবে আন্তে আন্তে করিবে। এইরূপ করিলে কথার শৃঙ্খলা কথনই নষ্ট হইবে না। বেখানে সেখানে উপবেশন করা, যেখানে সেথানে জিনিদপত্র ফেলা—এইগুলি পরিত্যাগ করিবে। এইগুলি উচ্ছুখলতার আকর।

#### কলহ

ভাইবার স্ত্রীলোকের সর্লাপেক্ষা কদর্য্য দোষের কথায় আসিয়াছি। মনে মনে বতই বিষ পোষণ কর, যতদিন পর্যান্ত সেই বিষের চিহ্ন বাহিরে প্রকাশিত না হইবে, ততদিন পর্যান্ত লোকের প্রিয় থাকিতে পারিবে। মনে বিষ পোষণ করিয়া বাহিরে শান্ত শিষ্ট থাকাটা যদিও কিছু নয়, তথাপি উহাতেও একটা স্থবিধা আছে। পলাশ ফুলের গন্ধ নাই, এজন্ত উহাদের আদর অন্তান্ত হুগন্ধি পুল্পাপেক্ষা হীন। কিন্তু তাই বলিয়া যে ফুলের গন্ধও নাই, রূপও নাই, তদপেক্ষা ইহার মর্য্যাদা অল্প নহে। যে ফুলের রূপও

নাই, সে ফুল অপেক্ষা স্থনর পলাশ ফুলের আদর অবশ্রই অধিক। সেইরূপ যাহার ভিতরে ও বাহিরে উভয় দিকেই বিষ. তাহার চেয়ে, যাহার মাত্র ভিতর বিষে কলঙ্কিত তাহার আদরও একটু বেশী। স্থতরাং মনে রাগ, অভিমান, ঘুণা, দ্বেষ থাকিলেও বাহিরে কদাচ উহা প্রকাশ করিয়া কলছের স্ত্র-পাত করিও না। রাগ, অভিমান, ঘুণা ও দ্বেষে ভিতর কলঙ্কিত হয়, কলহে বাহির কলঙ্কিত হয়। ভিতরের কলম্মোচন সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য. কেন না তাহাতে ইহকাল ও পরকালেও জন্ম আত্মার উন্নতি হয়। বাহিরের কলম্ব-মোচনও শ্রেষ্ঠ কর্ত্ত-ব্যের মধ্যে গণ্য, কারণ তাহাতে পরকালের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি না হউক অন্ততঃ ইহকালের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

মুখরা ও কলহপ্রিয়া রমণীকে কেহ ভালবাদে না। অনেক স্থীলোক কলহ দারা নিজের দোষ-ক্ষালন ও প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন, কিছ

## कूननक्षी

ভাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও সিদ্ধ হয় না; বরং ফল ঠিক বিপরীত ঘটে। নিজের যে দোষ কালনের জন্ম তাঁহারা কলহের স্ত্রপাত করেন, সে দোষে তাঁহাদের চরিত্রকে যত না কলম্বিত করে, তাঁহাদের কলহপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া জনসমাজ তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক নিকুষ্ট বলিয়া ধরিয়া লন। স্বতরাং কলহ করিয়া নিজের নির্দ্ধোষিতা বা প্রাধান্ত স্থাপিত করিয়া লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিব—ইহার মত হাস্তকর ভ্রম আর নাই। শাস্তশিষ্ট ভাবে লোকের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে, শক্রও সে রমণীকে প্রশংসা করিতে বাধ্য: কিন্তু অশিষ্টভাবে কলহ করিয়া তুর্বিনীত ভাবের পরিচয় দিলে, ভাহাতে প্রিয়জনও মুগ্ধ হয় না। এমন কি, অনেক সময়, ঘাহার জন্ম কলহ করিতেছ, সেও তোমাকে ঘুণা করিতে চাহে। এজন্ম দেখিয়াছি, অনেক পতিগ্তপ্রাণা রুমণী অনেক সময় পতির জ্ঞ

অপরের সঙ্গে প্রাণপণ কলহ করিয়াও পতির মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ হন। পতি হয়ত বৃঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অত্যধিক পক্ষপাতিনী বলিয়াই তাঁহার জন্ত দশ-জনের সহিত বিবাদের স্ত্রপাত করিতেছেন, কিন্তু তবু মৃথরা বলিয়া তাঁহার চক্ষে তাঁহার রমণীয়তা দ্র হইয়া যায়। পতি পত্নীর পতিভক্তি বৃঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাহাকে মৃথরা বলিয়া মনের সহিত আদর করিতে পারিতেছেন না, বুঝিয়া দেখ, সে কি বিজ্মনা!

কলহে যে এইরূপ কেবল নিজের অস্থবিধাই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। কলহে সমস্ত পরিবারে অশান্তি ঘটে। যে পরিবারের গৃহিণীটি কলহপ্রিয়া, সে পরিবারে কাহারও শান্তি নাই। পতি, পুত্র, দাসদাসী সকলেই এই একটী কারণে সর্বাদা অস্থবিধা ভোগ করে।

আমাদের দেশে লোকে কথায় বলে "বোবার ১১৫

#### क्लनभी

শক্র নাই"।—কথাটার বিশেষ মূল্য আছে।
কলহপ্রিয়া রমণীগণ শর্কালা এই কথাটা শ্বরণ
রাখিলে ইহার সত্যতা অন্তত্তব করিতে পারিবেন। যদি পরিবারের শান্তিরক্ষার ইচ্ছা থাকে,
যদি পতি, পুত্র, দাসদাসী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে
স্থী করিয়া কুলক্ষী বলিয়া পরিচিতা হইতে
চান, তবে এই কথাটা সর্কক্ষণ মনে রাখিবেন।

# পরনিন্দা—হিংসা-দ্বেষ

তামাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেরই পরনিন্দা করার একটা রোগ আছে। প্রায়ই দেখা যায়, পাঁচজন স্ত্রীলোক একস্থলে মিলিত হইলেই—পাড়ার দশজনের সমালোচনা করিতে বদেন। সে সমালোচনা অনেক সময়ই একদিকগামী হয়। সে সকল স্থলে লোকের প্রশংসাবাদের কথা বড় একটা স্থান পায় না : কে কোথায় কি দোষ করিয়াছে, কি নিন্দার কাজ করিয়াছে, তাহাই শতমুথে ব্যাখ্যাত হয়। রামার মা কোথায় কাহার সহিত একটু জোরে কথা কহিয়াছে, খ্রামার মার কোন্দিকে কোন্ খ্রানে 229

#### कूललक्षी

একটু ঘোমটা উড়িয়া গিয়াছিল, বিধুর বৌদিদি সেদিন পাকের সময় কোন ব্যঞ্জনে একবারের পরিবর্ত্তে ভূলে তুইবার নূন দিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই সকল কথারই অতি তীত্র বর্ণনা হয়। এ সকল স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ অন্তঃকরণের লক্ষণ নহে। লোকের খুঁত ধরার অভ্যাস যত পরিভ্যাগ করা যায় ততই ভাল। যদি নিজে উচ্চ হইতে চাও, তবে অন্সেরও উচ্চ গুণগ্রামের প্রতি কেবল লক্ষ্য রাথিবে—অপরের দোষের দিকে তত নজর করিবে না। যদি বুঝিতে পার, তোমার দারা অপরের দেই দোষ কোন প্রকারে সংশোধিত হইতে পারে, তবে সর্বপ্রেয়তে তাহা করিবে, কিন্তু দে জন্ম নিজে কিছু বাহাত্রী লইবে না, বা যাহা-দের দোষ সংশোধন করিতেছ, তাহাদের ঘুণা বা নিন্দাবাদ করিবে না। জগৎকে সর্বদ। স্নেছের চক্ষে ও ভালর চক্ষে দেখিবে। তবেই নিজে ভাল হইতে পারিবে।

#### পরনিন্দা--হিংসা-দ্বেষ

এ জগং সম্পূর্ণই এক ঈশবের সৃষ্টি। তাঁহার স্পাষ্টর কিছুতেই অপ্রীতি করিতে নাই। হিংসা দ্বেষ না থাকাই শ্রেষ্ঠ অন্তরের লক্ষণ। পরনিন্দা হিংসা-দ্বেষ হইতেই আসে। স্থতরাং প্রকৃত আদর্শ নারী হইতে হইলে সকলকেই ভালবাসিতে শিথিবে।

# অভিমান ও অহঙ্কার

ত্রভিমান, নানা প্রকার। পিতা মাতার প্রতি অভিমান, স্বামীর প্রতি অভিমান, আত্মসম্মান রক্ষার্থ অপরাপরের প্রতি অভিমান।

বিশেষ ঘনিষ্ঠ আজীয়-স্বজনের প্রতি যে অভিমান, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আজকালের নব্যা স্ত্রীগণ স্বামীর সহিত কথায় কথায় অভিমান করেন। কিন্তু সে অভিমান হাদয়-স্থির গভীর ভালবাসার একটা রূপান্তর মাত্র। যেখানে প্রেমের ঘনিষ্ঠতা, সেথানে তেমন অভি-মানের পূর্ণ অধিকার। কিন্তু সেই অভিমানকে খুব

#### অভিমান ও অহঙ্কার

সতর্কতার সহিত প্রশ্রে দিতে হইবে। একট পরিমাণের বৈলক্ষণ্য জিমল তো এই অভিমান হইতেই সর্কনাশ ঘটিল। ক্লফকাস্টের উইলের ভ্রমরের কথা মনে পড়ে ? সেও এই অভিমান হইতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। স্বতরাং অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। পূর্বকালের রমণীদিগের অত অভিমানের আদক্তি ছিল না—কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভালবাসা, প্রেম কত গাঢ় ছিল! আজ-কালের স্ত্রীলোকেরা হয়ত অভিমানের উপর অভি-মানের পালা গাইয়াও আর তেমন প্রেমের আদর জমাইতে পারিবেন না। এমন অভিমানে লাভ কি ? এই প্রকার প্রেমের অভিমানই যদি সর্বাথা নিরাপদ না হইয়া থাকে, তবে অক্তাক্সের প্রতি অভিমান কথনই নিরাপদ নহে। অভিমান হইতে স্বতঃই অহন্ধার জন্মে। "কি। আমাকে এরপ অবজ্ঞা করিল, একটু বিবেচনা হইল না" এই কথা হইতেই আসে—"কেন আমিই বা এমন কি হীন

### कूननक्षी

আমিই বা কম কি ?' ক্রমে এই ভাবটী আরও জমাট বাঁধিয়া আত্মন্তরিতায় পর্যাবসিত হয়। তথন স্ত্রীলোকের সকল সৌন্দর্যা নষ্ট হইয়া যায়।

স্ত্রীলোকের অহন্ধারে পরিবার নষ্ট হয়, নিজের কোমলতা দূর হয়—অক্সান্ত নানা সর্বনাশও ঘটে। হিন্দু স্ত্রী মৃর্ত্তিমতী ত্যাগস্বরূপা। আদর্শ হিন্দু-রমণীগণ আপনাদিগকে সর্বনাই পরার্থে উৎসর্গিত মনে করেন। এমতাবস্থায় অহন্ধারের সঞ্চার হইলে, তাঁহাদের সেই ত্যাগস্পৃহা আর থাকে না। বস্তুতঃ অহন্ধারের অভাবই ত্যাগের স্থিট। স্তুত্রাং প্রকৃত সাধ্বী নারী হইতে বাসনা থাকিলে, অহন্ধার এবং অহন্ধারের মূল এই অভিমানের হাত হইতে নিজেকে সর্বপ্রথম্বে রক্ষা করিয়া চলিবে।

### স্বাস্থ্যের প্রতি

# অমনোযোগিতা

আছালাদেশের নারীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যতটা অমনোযোগিতা, তেমন আর অপর কোন দেশের নারীদের নয়। একে তো বিলাসিতার স্রোতে তাঁহারা দিন দিন কুড়ে হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে যদি আবার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না থাকে, তবে কি করিয়া তাঁহারা অন্তিম্ব রক্ষা করিবেন ? এই জ্ঞাই আজকাল আমাদের দেশটা স্থতিকা ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি কদর্য্য রোগে উচ্ছন্ন যাইতে বদিয়াছে। এখন ১২৩



### कूलनक्षी

হইতে যদি ইহার প্রতিকারের উপায় না হয়, তবে কয়েক বংসর পরে যে আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিন্দু-মাত্র সংশয় নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিধবার সংখ্যা বেশী ছিল; কিন্তু ইদানীং বিপত্নীকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। স্থতিকা রোগে প্রতি বংসর যে অসংখ্য তৃর্ভাগ্য রমণী প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ তাহারই প্রমাণ। আজকাল যেন বৃদ্ধা ও প্রাচীন অপেকা যুবতীদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক।

এই ভয়ক্ষর অবস্থার প্রতিকার কল্পে তোমরা

সকলেই সর্বাদা নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ

দৃষ্টি রাথিবে। লজ্জা করিয়া বা তুচ্ছ তাচ্চিলা

করিয়া—সামান্ত অস্থাের কথা গোপন রাথা

তোমাদের একটা প্রধান দােষ; তোমরা মনে

কর—এই উপায়ে তোমার সংসারের অধিক

কাজ করিতে পারিবে; কিন্তু ইহা প্রকাণ্ড

### স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগিতা

ভুল। কত তুর্ভাগ্য রমণী স্বামীর সংসারের কাজেও ক্ষতি হইবে বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রথ গোপন করিতে যাইয়া সাংঘাতিক রোগে পড়িয়াছেন এবং আর সে রোগণয়া হইতে উঠেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের সংসার তুই দিন পরে একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদিন একটু বেশী কাজ কর্ম করিতে পারিব বলিয়া অম্বর্থ গোপন করিয়া চির-কালের জন্য কাজ কর্ম করিবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলা কোন্ বুদ্ধিমতীর কার্যাঃ এই কথাটা বিবেচনা করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি মনোশোগ রাথিবে। তোমার স্বামী, তোমার পুত্র, তোমার পরি-বার—এই সকলের হিতার্থেই তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ করা দরকার। যে পতিপুত্রের জন্ম তুমি সর্বান্থ ত্যাগ করিতে পার, সেই পতি-পুত্রের জন্ম তোমার কি স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত নহে ?

যা তা থাইবে না, যেমন তেমন ভাবে চলিবে ১২৫

# कूललक्षी

না, যাহাতে সন্দিতে, গরমে বা কোন ও রূপ কুথাছা-দিতে অনিষ্ট জন্মাইতে না পারে, সর্বাদা সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। সর্বাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। রাল্লার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া ফেলিবে, অপরি-দ্বার কাপড়গুলি সর্বনা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। লজ্জ। করিয়া কুখাত খাইবে না, বা উপবাদ করিবে না। কাহারও অমুরোধে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন ও করিবে না। রোগ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বামী বা শুশুর ও শাশুড়ীকে জানাইবে। কুড়ের মত বদিয়া থাকিবে না – সর্বাদা পরিশ্রমদাধ্য কার্য্য করিবে। নিজের অমনোযোগিতার দরুণ অসময়ে স্নান, অসময়ে আহার করিবে না। রৌদ্র-বৃষ্টি ও দর্দি-গরমী হইতে দেহরকা করিবার জন্ম উপযুক্ত কাপড় পরিধান ও অক্যান্য সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করিবে। গৃহে সর্বদ। পরিষার বায়ু যাহাতে চলাচল করিতে পারে, দে জন্ম চারি দিক্ আবর্জ্জনারহিত ও পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

# রসিকতা ও বাচালতা।

ক্রসিকতা ও বাচালতায় একটু প্রভেদ আছে। বাচালতা না করিয়াও রসিকতা করা যায়—তেমন রসিকতা স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনায় অন্যায় নহে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক-দের ভগ্নিপতি, দেবর, ননদ প্রভৃতিকে লইয়া রসিকতা করার রীতি আছে। বিশুদ্ধ ও অক্ষতিকর হইলে সে রসিকতায় নিন্দার কথা কিছুই নাই।

বনবাসাস্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাম ও সীতাদেবী যথন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তথন ১২৭

### कूलनक्षी

একদিন লক্ষণ তাঁহাদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া একথানি চিত্র প্রদূর্শন করিতেছিলেন। চিত্রখানি মিথিলার— চারি ভাতার পরিণয় ব্যাপার ঘটিত। লক্ষ্মণ একে একে সেই চিত্তের প্রত্যেক নরনারীর দিকে অঙ্গলী সঞ্চালন করিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, "এই দেখুন রঘুনাথ, এই আপনি উপবিষ্ট আছেন, এই দেখুন আপনার পার্শ্বে পুজা জনকননিদনী উপবিষ্টা, ঐ খানে ঐ দেখুন আর্য্যা মাওবী, উহার পশ্চাতে দেখুন বধুমাতা শ্রুতকীর্ত্তি লজ্জাবনত বদনে দাঁড়াইয়া আছেন ৷--- " লক্ষ্ণ এইরপে প্রত্যেকেরই পরিচয় দিতেছেন; কিন্ত একটী চিত্র কাহার, ভাহা তিনি ব্যাথ্যা করেন নাই। জানকী সেই চিত্রটী কাহার জানিতেন-উহা স্বয়ং চিত্রপ্রদর্শকের পত্নী উর্মিলার। লজ্জা বশত: লক্ষ্মণ উহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া সীতাদেবী কুটিল হাস্ত সহকারে গন্তীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ''বৎস লক্ষণ,

### রসিকতা ও বাচালতা

এইটা কে বাছা—তাহাতো আমাদের বলিলে না।" লক্ষণ দাদার সম্মুখে ভ্রাতৃবধূকে কেবল মাত্র একটী ক্বত্রিম রোষপূর্ণ বক্র দৃষ্টিতে উত্তর দিয়াছিলেন। **শীতা দেবীর এই রসিকতাটুকু যেমন নির্মল,** তেমনই মধুর। এই রসিকতায় সংসার স্থের হইয়া উঠে—তুঃথের হয় না। আমরা এরপ রসিকতাকে নিন্দনীয় বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য এই যে, রদিকতাকে বাচালতায় পরিণত করিও না। বাচালতা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারি অশোভন। অথ-শৃন্ত, উদ্দেশ্য-শূন্ত বুথা বহু কথা বলাকে বাচালতা বলে। কাহাকেও ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিতে যাইয়া যদি পরিমাণের বাহিরে পদার্পন কর, তবেই বাচাল বলিয়া গণ্যা হইবে। ঠাট্টা বিজ্ঞপ বা রসিকভা করার সময় পরিমাণবোধ রাখিবে। এতদ্বাতীত অস্তান্ত সময়েও কথা বলিবার সময় হিসাব করিবে. ভোমার এই বাক্যগুলির কোন প্রয়োজন আছে

# कूलनक्षी

কি না; এতজ্বারা তোমার বা অপরের কোনও প্রকার হিতসাধন হইবে কিনা; যদি না হয়, তবে উহাদিগকে বাহুলা বোধে পরিত্যাগ করিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি উদ্দেশ্য-শৃত্য কথা মাত্রই বাচালতা ও পরিতাল্য,তবে তো আমোদ-প্রমোদ বা ক্রীড়া-কৌতুক করা চলে না। কিন্তু কথাটা দেরপ নহে। আমাদের শারীরিক ও মানদিক ফুর্ত্তি রক্ষার্থ ক্রীড়া-কৌতুক বা আমোদ প্রমোদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। স্তরাং তৎপ্রদঙ্গে বাক্যাদির বহু বা উচ্চুঙ্খল ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন নহে। কিন্তু তাহারও একটা সীমা থাকা কর্ত্তব্য। কারণ, সকল সময়েই আমোদ-প্রমোদের দোহাই দিয়া বাক্যবায় করিলে हिल्दिन। यउँहेकू जारमान-श्ररमान श्रद्धांजनीय, ততটুকু বাক্যের স্বাধীনভাই প্রাপ্তব্য, তদতিরিক্ত নহে—তদভিরিক্ত হইলেই উহা বাচালতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

# সহিস্থৃতা

ত্মসহিষ্ণুতা যে ভাল নহে, তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই দোষটা অনিষ্টকর। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতি ভয়াবহ।

অসহিষ্ণুতায় স্ত্রীলোকেরা, এমন অনিষ্ট নাই, বাহা করিতে না পারেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি থত অসহিষ্ণু, তিনি তত তুর্ভাগ্যবতী।

সকল প্রকার ত্বংথ-কট্ট ও বিপদ-আপদ সহ করিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তোলাই স্ত্রী-জীব-নের কর্ত্তব্য। এমতাবস্থায় সহিষ্ণৃতা না থাকিলে তাঁহাদের সকলই বৃথা হইবে।

# कूननम्भी

দীতাদেবী সংসারে আসিয়া কি তুংথই না
সহ্ করিয়াছেন, তুংথে তঃথে তাঁহার সারাটী
জীবন গেল, কিন্তু তবু তিনি সহিফুতার সীমা
অতিক্রম করিলেন না। আজীবন তঃথ-কটের
পর শেষকালে তিনি যথন একটু স্থেথর ম্থ
দেখিতেছিলেন, তথনও যথন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বনে
ফেলিয়া আসিলেন, তথনও তিনি ধৈর্যের বা্ধ
ছিডেন নাই, ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও একটী রুক্ষ
কথা কহেন নাহ, অপুর্ব সহিফ্রতার সহিত ধৈর্যা
ধরিয়া রহিয়াছেন। এই সীতাকে তোমাদের আদর্শ
করিবে।

সাবিত্রীও কি পর্যান্ত সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন দেখ। স্বামী এক বৎসর পরে মরিবেন, ইহা শুনিয়াও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, বিবাহ করিয়া এক বৎসর পর্যান্ত এই গুক্তার মনে লইয়া স্থির রহিলেন, পাছে বা এই কথা বাহির হইয়া গেলে শশুরশাশুড়ী বা পতির মনে কট উপস্থিত হয়,এই ভয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন না।
ভিনি এরপ ভাবে চলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া
কাহারও কিছু সন্দেহও হইল না। শেষদিন পর্যাস্ত
ভিনি এইরপ ধৈর্যা ধরিয়া রহিলেন। পতিবিয়োগের পূর্বক্ষণে, এমন কি পরেও, ভিনি
আত্মহারা হন নাই, স্থির ধীর ভাবে কর্ত্তব্য করিয়াগিয়াছেন, লক্ষ্য ঠিক রাথিয়া যমকে পর্যাস্ত
পরাজিত করিয়া স্বামীকে পুনজ্জীবিত করিয়াছেন—এ সহিষ্কৃতার ফল দেখিলে কি?

এইরপ চিস্তা, দময়ন্তী, জৌপদী, শৈব্যা প্রভৃতি বাঁহার দিকে যাও, দেখিবে যে, এই সহিষ্ণৃ-তার জন্মই তাঁহারা নানা অভুত অভুত কার্য্য করিয়া যশ্বিনী ও প্রাতঃশ্বরণীয়া হইয়া যাইতে পারিয়াছেন। স্ক্রোং এই সহিষ্ণৃতাকে পরিত্যাগ করিলে নারী জাতির চলে না।

তৃঃথ আহ্নক, কষ্ট আহ্নক, সকলই জ্ঞান বদনে সহু করিবে—কথনও ইহাতে অভিভূত ১৩৩

# कूलनक्षी

হইয়া পড়িবে না, বা এজন্য বৃদ্ধি হারাইয়া কর্ত্তব্য বিশ্বত হইবে না, স্বামী, শ্বভর-শান্তভ়ী বা অন্ত পরিজনের নিকট হইতে সদ্বাবহার না পাইলেও ক্ষা হইবে না। মনে করিবে, তুমি সহিতেই আসিয়াছ—সহিয়া যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিলে ঈশ্বর ভোমার এই কন্ত রাখিবেন না, কিন্তু যদি ধৈগ্য হারাইয়া এই কর্ত্তব্যকে অবহেলা কর, তবে ঈশ্বের অসন্তোষে তোমার বিপদ্ আরও বৃদ্ধিত হইবে।

### অপব্যয়

বা

# অমিতব্যয়

স্নংসার রক্ষার জন্ম স্ত্রীলোকেরা সর্বাদা মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিবেন। কেবল টাকা পয়সা হিসাব করিয়া ব্যয় করা নহে, ঘরের জিনিষ পত্রও যতদূর সম্ভব হিসাব পূর্বক ব্যবহার করিবেন।

পুরুষেরা উপার্জ্জন করেন, উপার্জ্জন করিয়া—জ্বীলোকের নিকট সেই অর্থ আনিয়া ১৩৫

### कूननक्षी

দেন। তথন স্ত্রীলোকেরাই ব্যয়ের ফর্দ্দ করে। এ অবস্থায় ব্যয় স্ত্রীলোকদিগেরই ব্যাপার। তাঁহারা যদি মিতবায়ী না হন, তবে পুরুষেরা সেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও সংসার রক্ষা করিতে পারেন না। এজন্ম স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিবেচনার সহিত সেই অর্থ ব্যয় করিবেন। যাঁহার যেরপ আয়, তিনি সেইরূপ ব্যয় করিবেন। অনাবশুক একট্রী পয়সাও ফেলিবেন না।

প্রতিমাদে যাহা উপার্জন হইবে, তাহার এক-তৃতীয় বা এক-চতুর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। কোন আকস্মিক বিপদাপদ ঘটলে ঐ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। বাকী অর্থ হিসাব করিয়া—প্রতিদিনে থরচ করিবেন। উহা হইতেও কিছু রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সহল্প করিয়া ব্যর করিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ, এরূপ না করিলে, নির্দিষ্ট অর্থে সব সময় কুলাইয়া উঠা যায় না। কথনও কথনও পূর্ব্ব অনিন্দিষ্ট কারণে কিছু

### অপব্যয় বা অমিতব্যয়িতা

কিছু বেশী পড়িয়া যায়। কিছু হাতে রাথিলে, উহা দারা সেই বেশী ব্যয়টুকু দম্কুলন হয়।

এরপে না করিয়া অমিত-পরিমাণে ব্যয় করিলে বা অপব্যয় করিলে শত সহস্র মূদ্রা মাদিক আয়েও অভাব দূর হয় না।

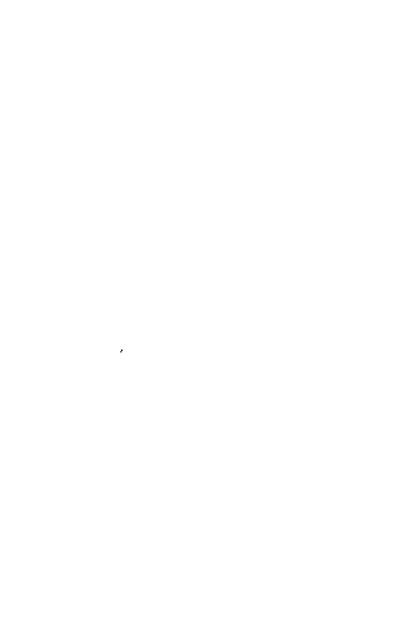

# পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য

### কুললক্ষী-

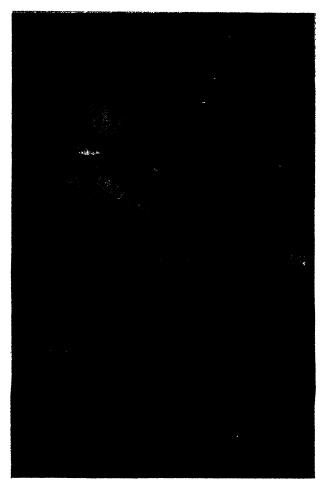

# পতির প্রতি কর্ত্তব্য

স্প্রামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অতি গুরুতর, তাহা হিন্দু ললনাদিগকে প্রায় বলিয়া দিতে হয় না। তাঁহাদের অন্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় সম্জায় পতি-ভক্তির বীজ লুকায়িত থাকে। কিন্তু শিক্ষার অভাবে অনেক সময় এই বীজগুলি সমাক্ অঙ্ক্রিত হইতে পারে না। তাহাতেই অনেক সময়, পতিপত্নীর সম্বন্ধ যে কতটা গুরুতর, তাহা সকল স্ত্রীলোক ব্রিয়া উঠিতে পারেন না। রামায়ণে আছে—

"ন পিতা নাত্মজো নাত্ম! ন মাতা ন স্থীজনঃ। ইহ প্ৰেত্য চ নাত্মীণাং পতিৱেকো গতিঃ সদা ।"

### कूलनक्षी

অর্থাৎ, পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাতা ও
স্থীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র
গতি। বাস্তবিক হিন্দুললনার নিকট পতির মত
আর প্রিয় সামগ্রী কিছুই নাই। পতি তাঁহাদের
আত্মা, পতি তাঁহাদের মন, পতি তাঁহাদের দেহ,
পতি তাঁহাদের সর্বাস্থা। কেবল ইহাই নহে,
পতির মূল্য তাঁহাদের নিকট আরও উচ্চ, পতিই
তাঁহাদের একমাত্র—গুরুও দেবতা।

"পতিছি দেবতা নাৰ্য্যঃ পতিব ফুঃ পতিও কঃ।"

বামায়ণ।

হিন্দৃশান্তে লিখিত আছে যে, যদি কোনও
পত্নী তেত্রিশ কোটী দেবতার সকলকে উপেক্ষা
করিয়াও কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করে, তব্
ভাহার সন্দাতি হয়; আবার পক্ষান্তরে পতিকে
অবহেলা করিয়া সকল দেবতাকে সেবা করিলেও
নারীদিগের উদ্ধার নাই। ইহা হইতেই ভোমরা
ব্ঝিতে পারিবে—জীর নিকট স্বামী কি বস্তু!

### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

হিন্দান্ত আরও বলেন, স্ত্রীলোকের আলা-হিদা ব্রত নাই, যজ্জ নাই, পতি সেবাই তাহাদের একমাত্র ব্রত। যে স্ত্রী এই ব্রত ও যজ্জ ফেলিয়া স্থামী বর্ত্তমানে অপর যজ্জের জন্ম ব্যস্ত হন, তিনি নরক-গামিনী হন।

যে স্থলে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, সে স্থলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিস।

প্রথমেই স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিয়া হিন্দু-বালিকাগণ স্বামীর প্রতি কি আচরণ করে দেখ।

হিন্দু-সমাজের অটুট বিবাহ-বন্ধনের নানা গন্তীর উৎসবের মধ্যে পিত। যথন কল্পার হস্তথানি তুলিয়া লইয়া স্বামীর হস্তে একত্রিত করিয়া দেন, তথন সেই সরলা বালিকার হাদ্যে কি একটা বিহাৎ সজোরে খেলিয়া যায়। তথনকার সেই গন্তীর ভাব, সেই পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধ ও পবিত্র উক্তি এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ১৪৩

### कूललक्षी

ভাষাকে তথন কি বিহ্বলই করিয়া ভোলে! কতকটা সেই বিহ্বলতার জন্যে, কতকটা বা ভাষার ত্রের্বোধ্যতার গতিকে তথন তিনি সেই মন্ত্রগুলির সম্যক্ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। যদি হইতেন ভবে ব্ঝিতেন যে, সেই দিন সেই অপরিচিত পট্টবস্ত্রমণ্ডিত প্রক্ষটীর সহিত্ত তিনি যে গুরুত্বর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেতেন, তাহার ধ্বংস ইহলোকে তো নাই-ই, পরলোকেও থাকিবার কথা নহে।

"যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব।"

তাঁহারা সেই দিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের জ্বল যার যার হাদয়ে বরণ করে। কিন্তু, হায়, কয়টী রমণী এই কথাগুলির সার মর্ম্ম হাদয়ে গাঁথিয়া রাথিয়া ইহার পর হইভেই য্থাযোগ্যরূপে স্বামীর সেবা করিতে অগ্রসর হন ?

श्रीयरे हिन्दू नमारक (तथा धाय, विवादहतः

### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

পরই কন্তা পিতৃ-গৃহে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হন. এঙ্গন্য কাল্লা-কাটাও করেন। ইহা অতি লজ্জার কথা। স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান কর্ম পতিসেবা ও পতিসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সেবাশুশ্রধা। তাঁহারা যত অধিক এই সকল কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন ততই ধন্য হন। বিবাহের পূর্বের তাঁহার। এ কর্ম শাধনের স্বযোগ প্রাপ্ত হন না -- এজন্য স্ত্রীলোক-দিগের কুমারী জীবনটাকে একরপে উদ্দেশ্যহীন বলিয়াই বলা হইয়াছে। এরপ অবস্থায়, বিবাহিত জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহাদের কর্ত্তবাপালনের জন্ম প্রস্তুত হওয়। উচিত। বিবাহের পরই স্থভোগের জন্ম পিতৃপুহে না যাইয়া পরম যত্নে প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য-পতিদেবার জন্ত দেহ-মন অর্পন করা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী এইরূপ করিতে পারেন, দেবতা ও ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার উপর সম্ভষ্ট হন : যিনি আত্মস্থের জন্ম বা বৃদ্ধির দোষে ইহার বিপরীত করেন, তাঁহার ইহকাল ও পরকাল উভয়

### कूननक्षी

লোকেই অধোগতি হয়। বিবাহের পরই স্ত্রীকে বাপের বাড়ীর প্রতি অধিক আরুষ্ট দেখিলে এবং নিজের প্রতি উদাসীন লক্ষ্য করিলে অনেক স্বামী ক্ষেপিয়া যান মনে মনে স্ত্রীকে অবাধ্য ও স্নেহভক্তি-হীনাবলিয়া অনাদর করেন। ইহা বড় স্থাবিধা-জনক নহে। প্রথমেই স্বামীর মনে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দিলে, পরে আর অনেক চেষ্টায়ও তাঁহার সেই ভাবটাকে দূর করা যায় না। হয়ত উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে, আদর জন্মে, সদ্ভাব জন্মে, সবই হয়; কিন্তু তবুও কেমন একটু খটুক। থাকিয়া যায়। স্কুতরাং বিবাহের পরই যথাসম্ভব ভাবে স্বামীর পরিচ্যায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই কার্যোর ছল করিয়া নির্লজ্জ-তাকে বরণ করিও না। প্রথমে আসিয়াই স্বামীকে একবারে ঘেরিয়া বসিলে দশজনে হাসাহাসি, কানাকানি করিতে পারে—বাড়াবাড়ি করিয়া সেইরপ নিন্দা উপার্জন করা কর্ত্তব্য নহে। এন্থলে

শীতা ও সাবিত্রীর উদাহরণ তোমাদের নিকট উল্লেখ করিবার যোগ্য। বিবাহকার্য্যের পরই স্ত্রী কি ভাবে আপনাকে স্বামীর সঙ্গে এক করিয়া দেয় এবং দকল ছাড়িয়া স্বামীর পরিবারে একান্ত ভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তাহা এই তুই আদর্শ আঘ্যনারীর চরিত্রে বিশেষ শিক্ষণীয়। সীতা বিবাহের পরই একবারে চিরকালের তরে স্বামি-গৃহবাদিনী হইলেন, আর কখনও জনক-পুরে ফিরিয়া যান নাই। দাবিত্রীর অবস্থাও তাই-ই। দাবিত্রী রাজার ক্যা ইইয়াও দরিদ্র স্বামীকে বরণ করেন এবং বরণ করিয়াই চিরকালের জন্ম তাঁহাব সহিত শ্বশুরালয়বাসিনী হন। এই সকল দেখিয়া আমাদের আজকালের বালিকারা পিতৃগৃহের অপরিমিত আকর্ষণ বিশ্বত হইতে চেষ্টা করুন-আবার ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রীর সৃষ্টি হউক।

সাবিত্রী শশুর-গৃহে আসিয়াই আর একটা যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমান ১৪৭

### कूननक्शी

শিক্ষিত ললনাদের আরও লক্ষ্য করা উচিত।
সাবিত্রী শশুর গৃহে আশ্রেয় গ্রহণ করিয়াই পিতৃদন্ত
আভরণগুলি একে একে থুলিয়া রাথিয়া দেন।
পিতা একটা রাজ্যের রাজা, পিতা আদের করিয়া
কল্যাকে এই সকল অলম্বার দিয়া গিয়াছিলেন,
শশুর-শাশুড়ীও বধুকে সেই সকল অলম্বারে ভূষিতা
দেখিলে ভূপ্তিবোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী
সেই অলম্বারগুলি গায় রাথিতে পারিলেন না।
ভাবিলেন, যাহার স্বামী বনবাসী, সন্মানী, তাহার
এই রাজ-আভরণে দরকার কি ? হায়, এই অম্লা
কথাটা আমাদের কুললন্দ্রীদের মধ্যে আজকাল
কয় জনে চিন্তা করেন!

প্রায়ই দেখা যায়, আঞ্চলল আমাদের বালি-কারা আত্মস্থপের জন্ম যামীকে ব্যক্তিবান্ত করিয়া তোলেন। স্বামীর অবস্থা যদি থারাপ হয়, আর নিজ পিত্রালয়ের অবস্থা যদি থুব ভাল হয়, তবে ভো প্রায়ই দেখা যায়, সেই দরিক্ত স্বামীর গৃহে মন

### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

বদানটাকে তাঁহারা ভারি একটা অসম্ভব কার্যা বলিয়া মনে করেন। হয়ত প্রথম প্রথম তাঁহারা পিত্রালয়েই বংসরের অধিকাংশ ভাগ কাটাইয়া দিবার জন্ম ব্যস্ত হন। তার পর যদিবা স্বামি-গৃহে থাকিতে বাধ্য হন, তথাপি তথন, তাঁহাদের জালায় স্বামী বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। পিতৃধনাভিমানিনী জীর দাবী দাওয়া যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণাম্ভ উপস্থিত হয়। স্বামী হয় ত শুষমূথে ঘর্মাক্ত কলেবরে সারাদিন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া পরিবারের ভরণপোষণার্থ তু'টী পয়সা ঘরে আনেন, আর তাঁহার স্থী হয়ত পাড়ার দশ-জনের কাছে একটু গর্বিত হইবার জন্ম-একটু প্রাধান্ত দেখাইবার জন্ত, নিজেই তাহা সকল গ্রাস করিয়া বদেন। দরিত্র স্বামী যে অর্থ অনাহারে অনিদ্রায় সংগ্রহ করেন, তিনি হয়ত সেই অর্থ অবলীলাক্রমে এসেন্স বা পোষাকের উপর বায়

# कूलनक्त्री

করেন—ইহা অপেক্ষা আর নারীর অধঃপতন অধিক কি হইতে পারে ?

তোমরা সর্বাপ্রথতে সর্বলা এই অভ্যাসটাকে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কুললক্ষী হইতে চাও, যদি প্রকৃত আদর্শ নারী হইবার আংকাজকা থাকে, তবে কথনও স্বার্থের জন্য পতিকে ভাল-বাদিও না। মানি, একবারে স্বার্থশূন্যভাবে ভালবাদা মনুয়োর মধ্যে সকলের দাধ্য নহে। দকলের কেন্ হু'চার জনেরও সাধা কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় অসূতঃ মহং সার্থের জন্য আপনার অক্তিম ভালবাদা স্বামীর চরণে সঁপিয়া দাও। স্বামীকে ভালবাসিয়া যে স্থুও, স্বামীর ভালবাদা, আশীর্দাদ ও মঙ্গলদাধনে যে শান্তি. শুরু সেই শান্তির, দেই স্থগের বিনিময়ে আপনার সর্বান্ত স্বামীর চরণে বিসর্জ্জন করিবে। যেখানে দেখিবে, ভোমার ব্যবহারে স্বামীর এভটুকু কষ্ট, এতটুকু অশান্তি বা এতটুকু অমঙ্গল সংঘটিত

হইতে পারে, প্রাণান্তেও সে ব্যবহার করিবে না।
স্বামী যদি ইচ্ছাপূর্বক ভোমার উপর অসৎ
ব্যবহারও করেন, তথাপি মনে রাখিবে, তিনি
ভোমার স্বামী (অর্থাৎ সর্বময় প্রভু), তুমি তাঁহার
স্বামিনী নও। তিনি তোমার উপর যাহা ইচ্ছা
তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার কেবল
নীরবে তাঁহার সেবাশুশ্রষা করাই কর্ত্ব্য। কেবল
ইহাই নহে, কেবল নীরবে সেবাশুশ্রষা করিলেও
হইবে না, স্বামীর সহস্র দোষদত্বেও কথনও তাঁহার
উপরে বিন্দুমাত্রও অপ্রসন্থভাব আনিবে না।

রামচন্দ্র চিরক্ষেহশালিনী সীতাকে বিনা অপরাধে বনে দিয়াছিলেন। ভীষণ বনে একাকিনী
অবলা নারী কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন, কিন্তু
তথাপি সীতা এজন্ম রামের প্রতি এতটুকুও অভিমান বা এতটুকুও অপ্রদরভাব আনেন নাই,
চক্ষ্র জলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কেবল মাত্র আপন
অদৃষ্টকেই ধিকার দিয়াছেন, আর কহিয়াছেন—

# कुललक्षी

পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতিবক্ষঃ পতিশুরিঃ। প্রানৈরপি প্রিয়ং তম্মান্তর্জুঃ কার্যাং বিশেষতঃ॥ "

পতিই নারীগণের দেবতা, পতিই নারী-গণের বন্ধু, পতিই নারীগণের গুরু, এই পতির কার্য্য আমার নিকটে প্রাণাপেকাও প্রিয়।

তোমরা সর্কাদ। এই চিত্রথানি ভোমাদের মনশ্চকুর সমুখে ধরিয়া রাখিবে।

পতিদেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম—একথা বলিয়াছি। এথন কি প্রকারে এই পতিদেবা স্থ-শৃষ্থলব্ধণে ও অভান্তরূপে করা যায় তাহা বিবেচ্য।

শুধু রশ্বনাদি করিয়া পতিকে ভোজন করাইলে ব। অক্যান্ত গৃহকর্মাদি করিয়া পতির কার্য্যে সহায়তা করিলেই পতিসেবার চূড়াশু হইবে না। সর্বাদা দৃষ্টি করিবে—কি করিলে পতি সম্ভুট থাকেন, পতি কি প্রকার ব্যবহার স্ত্রীর নিকট হইতে চাহেন।

এই তুইটা বিষয় পৃত্ৰীকে নিজ চেষ্টায় এবং

নিজ বৃদ্ধিতে বাহির করিয়া জানিতে হইবে।
অনেক সময় হয়ত স্বামী পত্নীকে নিজের অভিক্ষচির কথা সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না,
অনেক সময় হয়ত নিজের মনের ভাব বলিয়া
স্ত্রীকে অস্থবিধায় ফেলিতে স্বামী কিছু সংশ্বাচ
বোধ করেন। সেরূপ স্থলে স্ত্রীর নিজ বৃদ্ধিতে
সকল কথা ব্রিয়া লইতে হইবে।

ত্ত্বী কথনও স্বামীর অবস্থা হইতে নিজকে উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন না। তিনি দর্বদা স্বামীর স্থথে স্থখী, স্বামীর তৃঃথে তৃঃখী থাকিবেন। স্বামীর কচি, অভিপ্রায় এবং মানদিক অন্থান্য ভাবগুলির দঙ্গে স্থাও আপন ভাবগুলি এক করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ স্বামী-স্বী অভিন্ন আত্মা। এক জনের ভাব স্বার এক জনের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলে উভয়ের স্থান্ম এক হইতে পারে না। স্বামী যাহা ভাল দেখেন, স্বীও তাহা ভাল দেখিতে চেষ্টা করিবেন,

# कूलनक्षी

স্বামী যাহা দ্বণা করেন, স্ত্রীও তাহা দ্বণা করিজে শিথিবেন। স্বামীর মিত্রকে স্ত্রী মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন, স্বামীর শক্রকে তিনিও শক্র জ্ঞান করিবেন।

বড়ই তু:থের বিষয়, আমাদের সমাজের মধ্যে এরপ তু'এক জন নারী মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যাহার। স্বামীর শক্রর সঙ্গে বেশ আত্মীয়বৎ ব্যবহার করে। ইহা বড় বিদদৃশ। আপনার স্ত্রীকে আপনার শক্রর পক্ষপাতিনী দেখিলে স্বামীর মনে কতথানি কষ্ট হয়। স্ত্রী যদি বুঝিতে পারেন যে, পতির সেই শক্রব্যক্তি বান্তবিক নির্দোষ, স্বধু তাঁহার স্বামীর দোষেই ভাহাদের মধ্যে এই শক্তভা জনিয়াছে, তথাপি শক্তর পকাবলম্বন না করিয়া বিনয় নম্র বচনে গোপনে স্বামীকে উপদেশাদি দান পূৰ্বক তাঁহাকে সংশোধিত করিতে যত্নবতী হইবেন। আপনার পিতা-মাতাও যদি স্বামীর শক্ততা করিতে অগ্রসর হন,

# পতির প্রতি কর্ত্তব্য

তথাপি স্ত্রী-লোকের এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তবা,

এইম্বলে একটী কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে দেগা যায়, মেয়েরা ধনী স্বামীর সংসার লুঠন করিয়া দরিন্ত পিতা মাতাকে সাহায্য করিতে অস্থির। দরিত্রকে সাহায্য কর—তাহাতে অধর্ম নাই, কিন্তু গোপনে স্বামীকে না জানাইয়া ওরপ করিও না। তাহাতে স্বামীকে ছলনা করা হয় এবং তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়ের আসন হইতে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। যিনি তোমার সর্বাস্থ প্রভু, যাঁহার আত্মা ভোমার আত্মার সহিত এক, তাঁহাকে তুমি একটা কথাও কি প্রকারে গোপন করিতে পার ? জোমার স্বামী কোনও প্রকারে এই কথা জানিতে পারিলে, সেই মুহুর্ত্তেই তিনি তোমাকে তাঁহার বিশ্বাসের আসন হইতে চিরকালের জন্ম নীচে নামাইয়া দিবেন-ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

# कूलनक्षी

স্ত্রী সর্কাদাই স্বামীর প্রদত্ত ভরণপোষণে সম্ভষ্ট থাকিবেন। প্রকারাস্তবে লভ্য হইলেও • অক্য উৎকৃষ্ট ভরণপোষণের জন্ম লালায়িত হইবেন না। পিতামাতার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট রত্মালকার অপেক্ষা স্বামীর প্রদত্ত সামাক্য ভরণপোষণে অধিক গর্কা অক্ষত্রব করা তাঁহাদের উচিত।

কোন কোন স্ত্রী আছেন, তাঁহারা দরিজের বধ্ হইয়াও রত্মালফারে সজ্জিত হইয়া থাকিতে উদ্গ্রীব! স্থানী হয়ত এক জোড়া ছেড়া জুতা, ছেড়া কাপড় দিয়া কোনও রূপে দিন গুজরাণ করিতেছেন, কিন্তু পত্নীর সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি ফিট্ রাজরাণী সাজিয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করিতেছেন। তথন তাহার সন্মুথে তাহার বেচারা স্থানীকে দেখিলে, তাহার সন্মুথে তাহার বেচারা স্থানীকে দেখিলে, তাহার সন্মুথে তাহার কোনা বিজ্ঞা তাহাকে মনে না হইয়া, তাহার কোন দীনদরিজ ভ্তা বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ আচার, তাহাদের মুগদর্শনও করিতে নাই।

স্বামী নিজ ক্ষমতায় কোনও রূপ কেণ ভোগ না করিয়া রত্নালম্বার দিতে পারেন, পর, ভোগ কর—ভাহাতে আপতা নাই। স্বামীর দান অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের আর অধিক কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে ? শান্তে আছে, "যাহার স্বামীর ভালবাসা আছে, তাহার সুবই আছে, যাহার উহা নাই, তাহার কিছুই নাই।" একথা ধ্রুব সতা। সেই ভালবাদার নিদর্শন অপেকা প্রিয় সামগ্রীর ধারণা করা যায় না। কিন্তু তথাপি স্বামীকে দরিক্তাবাপর রাখিয়া নিজে অঙ্গরাণ বর্দ্ধিত করিবে না। তাহাতে পতিভক্তির অভাব দৃষ্ট হয়। পতি তোমার দেবতা, দর্বনয় প্রভু; তাঁহার অপেকা উচ্চভাবে চলিতে তোমার অধি-কার নাই।

অনেক স্থা এন্থলে জিজ্ঞাদা করিতে পারেন যে, তাঁহাদের ত্রভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের স্বামী যদি নিজদোষে বিপথগামী হন, তাঁহাদের প্রতি ১৫৭

## कूललक्षी

অহথা অত্যাচার করেন এবং আপনার সূর্বনাশ 綱 পনি করেন, তবে কি প্রকারে তাঁহারা তেমন স্থামীর উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মাত্রমানতা রাখি-বেন ? স্বামী যদি মতপায়ী হইয়া দর্বদাই জীকে জালাতন করেন, কুকায্যে র চ ইইয়া সকলেরই ঘুণ্য হন, অধর্মের রাজ্যে দর্বদ। ভূবিয়া থাকেন, তবে দে স্বামীকে কি ভক্তিশ্রদ্ধা করা সম্ভব ? ইউরোপীয় ললনারা একথা জিজ্ঞাদা করিলে তাহাদের নীতিবিদেরা অবশ্য উত্তর কারতেন, "কখনও না। তেমন স্বামীর মুখদর্শন কর্ত্তব্য নয়—তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ ( Divorce ) कतिरव।" किन्छ जामामित्र निका, भौका छ আদর্শ অগ্ররণ—সর্ব্বোচ্চ। আমাদের আদর্শ মাত্র্য নহে, আমাদের আদর্শ দেবতা। আমরা বলি, "স্বামী দৎ হউক, অদং হউক, মূর্থ হউক, বিদ্বান হউক, স্থন্দর হউক, কুংসিত হউক, ভিনিই छोलां क्रि व वक्साव श्रञ्ज क्रि इंड्काल.

কি পরকালে, কথনই দেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেঁ চাহিবেন না। তাঁহাকে প্রাণপণে স্থুখী করিতে চেষ্টা করিবেন।" স্বামী বিপথগামী হইলে, কি করিয়া ভাহাকে সৎপথে আনা যায়, তাহা চিন্তা क्तिर्वन এवः वृद्धि महकारत भिरे পথে আনিবেন। মনে একাগ্ৰতা ও পতিনিষ্ঠা পূৰ্ণ মাত্ৰায় থাকিলে ন্ত্রী কথনও স্বামীর দোষ সংশোধনে অকৃতকার্য্য হন না। ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। কয় দিন স্বামী স্ত্রীর গুণগ্রামের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া থাকিতে পারেন ? সহা কর, অপেক্ষা কর, প্রাণপণ চেষ্টা কর – তোমার স্বামী দৎপথে ফিরিবেনই ফিরিবেন, তোমায় আদর করিবেনই করিবেন। यि न। करतन, जर्द मान कतिर्द (य. क्वरन তোমার চেষ্টার ত্রুটীতেই এইরূপ হইল: তোমার একাগ্র চেষ্টার ফলকে রোধ করিতে পারে—এমন কিছু কারণ নাই।

অনেক স্ত্রীলোক, স্বামী কুৎসিৎ, কুরূপ বা ১৫৯

#### कूलनक्षी

মুর্থ হইলে মনে মনে বিশেষ অসম্ভোষ বোধ করেন। মনুয়ের পক্ষে এইরূপ অসচ্ছলতা বোধ স্বাভাবিক হইলেও, ভাবিয়া দেখিলে, হিন্দুনারী-গণের ইহা একটা প্রকাণ্ড ভূল। হিন্দুনারীগণ স্বামীর সহিত তাঁহাদিগের সমন্ধটাকে কেবল একটা ইহকালের সমন্ধই মনে করেন ন।। তাঁহাদের মতে স্বামীর সহিত পত্নীর সম্বন্ধ অনন্তকালের জ্ঞু। এ সংসারে আমরা শুরু কয়েক দিনের জন্ম নিজ নিজ মান্সিক বলের পরিচয় দিতে আসি। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পরিণানে, পরকালে আমাদের অনস্ত মিলন, অনন্ত স্থ! সেই অনন্ত-কাল ভরিয়া স্বামী বে সৌন্দর্যা, যে এশ্র্যা ভোগ করেন, স্ত্রীলোকের ভাহার দিকেই দৃষ্টি থাকা উচিত। এই ছুই দিনের সৌন্দর্য্য ও বিভাবুদ্ধি দিয়া কি হইবে ? স্ত্রীলোকেরা নিজ চেষ্টায় যথনই আপনাদের স্বামীকে সংপথে আনয়ন করিতে পারেন এবং এই উপায়ে তাঁহাদের পরকালেরও

#### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, তথন আর তাঁহাদের ভাবনা কি ! তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীকে পড়িয়া লওয়া, ভালমন্দ করা, স্থন্দর কুংসিত করা, সকলেইতো তাঁহাদেরই হাতে ৷ স্ব্রাং, স্বামী কুংদিত, কুরূপ বা মূর্য হইলেও, তাঁহাদের এজন্য বিন্দুমাত্র ক্ষু হওয়া উচিত নহে। মনে রাখিবেন, ঈশ্বর আপনাদিগকে এ উপায়ে পরীক্ষা করিতে-ছেন মাত্র। ভালকে তো সকলেই ভালবাসে। এই কুংসিত, কুরূপ, মূর্থ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া আপন করিয়া লইতে পারেন তো, ইহার চরণে সক্ষম্ব অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্তা মনে করিতে পারেন তো, আপনার ক্বতিহ, তবেই আপনার এ তঃখ আর থাকিবে না---অচিরাৎ অনন্তকালের জন্ম এই স্বামিকেই নিজ মনোমত রূপে প্রাপ্ত হইবেন।

স্বামী কুৎদিত, কুরূপ বা মূর্থ হইলেও অপর রূপবান্, গুণবান্ বা অধিকতর বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপেক্ষা স্ত্রীর নিকট শতগুণে অধিক পৃদ্ধনীয়। ১৬১

# कूललक्दी

স্থাপ্নেও অন্তাকে কথনও তোমার পতি অপেকা শ্রেষ্ঠতর মনে করিবে না। তিনি তোমার দর্কমিয় প্রাস্থা, ধার্মিক হউন, অধার্মিক হউন, স্থলর হউন, কুংদিত হউন, তিনিই তোমার নিকট দকলের অপেকা শ্রেষ্ঠ। ভ্রমেও অন্তাকে এতদ-পেক্ষা বাঞ্থনীয় মনে করিলে, তুমি অধংপতিত হইলে। হিন্দুশাস্ত্রামুসারে সতী নারীর মুহুর্ত্ত কালের জন্ত পরপুরুষের পক্ষপাতিনী হইবার অধিকার নাই।

হিন্দুনারীর নিকট সভীত বড় ছল্লভ রত্ন!
প্রাণাপেক্ষাও ইহা রমণীগণের প্রিয়। কেবল
পরপুরুষের কামনা না করিলেই যে সভী হওয়া
পেল তাহা নহে। সভী রমণী পতির অনভিপ্রায়ে
ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবেন না। সর্বাদা
তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পতি তাহাদিগকে
কি ভাবে চলিতে দেখিতে চান।

এরপ অনেক জী দেখা যায়, বাঁহারা সামান্ত

কারণে পতির মনে কষ্ট দেন। হয় ত বিচার করিয়া দেখেন না, কি করিয়া চলিলে স্বামী ভাল-বাদেন; বা হয়ত বুঝিতে পারিষাও দেটা তত গ্রাহ্য করেন না। ভাবেন, "এ সামাগ্য বিষয় মাত্র, থাকন - এর জন্ম কি এমন আদিবে যাইবে ?" এই ভাবিয়া তাঁহারা স্বামীর অপ্রিয়কার্য্য করিতে অগ্র-পর হন। কিন্তু ইহা বড় অন্তায়। সামান্ত হইলেও ক্ষমতাসত্তে স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য কদাপি করিবে না। অনেক সময় এই সব সামান্ত কাৰ্য্য হইতেই অনেক গুরুতর মনোমালিন্সের সৃষ্টি হয়। স্কুতরাং. প্রত্যেক কার্যাটী করিবার পূর্বের ভাবিবে, তোমার এই কার্যো তোমার স্বামী স্থবী হইবেন কি ছ:খিত হইবেন। তারপর দেই অন্থুদারে কার্য্য করিবে। অনেক স্বামী হয়ত স্ত্ৰীকে মুধর৷ দেখিতে ভাল-বাদেন না; দে স্থলে দেই চরিত্র পরিত্যাগ করিবে। ष्यत्नक चाभी व्यक जीतक नष्डारीना तमिशत क्रुक হন, দশজনের সঙ্গে নিল জ্জভাবে কথাবার্তা কহিতে 160

## क्लनभी

দেখিলে কট পান; সে হলে স্বামী সে কথা মৃধ ফুটিয়া ভোমার না বলিলেও নিজ বুলিতে তাঁচার মনেভাব বু'ঝিয়া দেই অভ্যাদ ছাড়িবে। অনেক স্বামী ২ছৰ, তাহার স্থা অমুক অমুক লোকের সঙ্গে মিশে কি মালাপ করে, ভাষা ভাল বাসেন না— তথন ভাষা বুঝিবে, বুঝিয়া ভাষার প্রতিকার করিবে। স্তুর্না লক্ষ্য করিয়া নোখবে, কাহার সহিত নিশিতে স্বামী আপত্তি মনে করেন, কি কি ভাবে ভোমাকে তিনি চলিতে দেখিতে চান, কিরূপ ভাবে ভোমাকে দেখিলে তাঁহার আনন্দ হয়-এই দব খুব ভালরূপ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতের জন্ম ঘাহা দরকার সমস্ত করিবে—বিরক্ত ভাবিয়া নয়, কষ্ট করিয়া নয় – হাস্তমুথে স্থাত্ত্তৰ করিতে করিতে করিবে। স্থানীর কার্যো বিরক্তি বোধ করাও স্তীলোকের পক্ষে পাপ বিশেষ।

স্বামীকে বিপদের সময় সাহস ও কটের সময় সাস্ত্রনা দিবে। মহং কার্য্যে সর্বদা তাঁহাকে উৎ-

#### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

সাহিত করিবে। কখনও তাঁহার উন্নতির পথে নিজের স্বার্থির জন্ম কোনও রূপ বিল্ল জন্ম ইবে না। যাহাতে স্বামীর ঘণ, স্বামীর পুণা, স্বামীর উন্নতি কেমণা: বৃদ্ধ পায়, প্রাণ দিয়াও তাহা করিবে। স্ত্রী শাস্থান্ত্রসারে স্বামীর অর্দ্ধাঞ্জিনী ও সহধ্যিণী। স্বামীর স্ব্ধ, তুঃখ, পাপ, পুণা প্রত্যেকেরই অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী যিনি—স্বামীর পরিণাম উজ্জ্বল হইবার কথা। স্ত্রাং তাঁহারও পরিণাম উজ্জ্বল হইবার কথা। স্ত্রাং তাঁহার যাহাতে ধর্মকর্মের মতি হয়, তাহা সর্বপ্রথত্বে করিবে।

অভিমান করিয়া কখনো স্থামীর মনে গুরুতর
কট্ট দিও না। তাঁহার কটে যদি তোমার স্থথ
বোধ হয়, তবে সে বড় অস্বাভাবিক কথা।
নিঃস্বার্থভাবে স্থামীকে ভালবাসিলে কোথা হইতে
অভিমান আসিবে। তোমাদের অভিমানের পালাভে
অনেক সময় অনেক তুর্ভাগ্য স্থামীর বিশেষ
কট্ট হয়—মনের কটে তাঁহারা কর্ত্ব্য প্রান্ত বিশ্বত

366

## कुलनकी

হইয়া যান। স্বামীর যাহাতে এমন মনোকট হয়, তেমন অভিমান কখনও করিবে না। রহস্তচ্চেদে কৃত্র কৃত্র অভিমান—নে স্বতন্ত্র কথা!

স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক কতকটা গুরুতর, তাহা এক রূপ ব্যান হইল। যেখানে এইরূপ গুরুতর সম্পর্ক, দেখানে হাদি তামদার ভাব আনিও না। অনেক স্ত্রীলোক, ভাতার নিকট, পিতা মাতার নিকট বা অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক সময় পতির নিন্দা করে। কেহ কেহ বা স্বামী অপেকা ঐ দব আত্মীয়দের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান। দেইরূপ স্ত্রীলোকের ম্থদর্শন করাও পাপ। ভাহাদের সংসর্গ পর্যান্ত পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

আজকাল নব্যা স্ত্রীদের মহলে, কে কেমন স্বামীর আদর পান, কাহার স্বামী কাহাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করেন, কে কাহার নিকট কিরূপ চিঠিপত্র লিখেন প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা

#### পতির প্রতি কর্ত্তব্য

হয়৷ ইহাতে অনেক সময় অনেক মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। তাহাদের এই আলোচনায় স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা অনেক সময় নিতান্ত হালকা হইয়। যায়। এতদ্বাতীত অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কোনও কোনও স্বামী তাহাদের কথাটা অন্তত্ত প্রকাশিত হইতে দেওয়ার পক্ষপাতী থাকে না-সে স্থলে তোমাদের এ অন্ধিকার কার্যা করা হয়। স্বামীস্তীর প্রণয়ের বিনিময়-কাহিনী দশ-জনের উপভোগা দামগ্রী নহে—উহা উহাদের পরস্পরের অতি যত্ত্বের, অতি গোপনীয় পবিত্র প্রিয় সামগ্রী—উভয়ে প্রাণে প্রাণেই তাহা উপভোগ করিবেন, হাটে বাজারে ছড়াইলে উহার মর্যাদা বহিবে না।

সর্বাদা প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবস্থায় পতির চরণে প্রগাঢ় ভক্তি রাধিয়া অগ্রসর হইবেন।

# খণ্ডর-শাশুড়ীর প্রতি

# কর্ত্তব্য।

আজ কাল শশুর শাশুড়ীর প্রতি দ্রীলোকদের ভক্তির আকর্ষণ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে।
যে বালিকা স্বামী-গৃহে ন্তন প্রবেশ করিয়াই
কর্ত্রী হইয়া বিশ্বির জন্ত বাগ্রহন, তাঁহার ক্রায়
অপরিণামদর্শিনী রমণী আর নাই। গৃহ-সংসার
রক্ষা করা একটা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে
ইহাকে একটি রাজ্যশাসনের তুলা কঠিন ব্যাপার
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কথাটা ঠিক। এমতা-

বস্থায় তৃই দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া এমন একটী বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে অগ্রদর হওয়া কি প্রকার অদ্রদর্শিতার কাজ তাহা বুঝাইবার নহে। এজন্ম রমণীদিগের পক্ষে অভিজ্ঞ শ্বভরশাশুড়ীর আশ্রয় ও পরামর্শ গ্রহণের চেষ্টা একান্তই কর্ত্তব্য। বাঁহাবা, তেমন আশ্রয় ও পরামর্শ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে দৌ ভাগাবতী মনে করেন। যাঁহাদের ভাগ্যে শ্বন্তর-শাশুড়ী ঘটে না, তাঁহারা অতি তুর্ভাগাবতী। তরঙ্গমমাকুল নদীবক্ষে চালকহীন নৌ কারো হীর মত সংসারে তাঁহাদিগকে অনেক বিপদাপদ দহ্য করিতে হয়। আবার ভাগো এমন খণ্ডর-শাশুড়ী লাভ করিয়াও বাঁহারা তাঁহাদের উপদেশ ও কর্তৃত্ব গ্রহণে পরাজ্ব্য হন, তাঁহারা যে ভাষু একার তুর্ভাগাবতী, ভাহা নহে, তাঁহারা একান্ত নির্বোধও বটেন। তাঁহারা নিজে বুদ্ধির দোষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া

# कुललक्षी

বসেন। যে বিরাট দায়িত্বভার-গ্রহণে পদে পদে বিব্রত হইতে হয়, তাহা খণ্ডর-শাশুড়ীর উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে তাঁহাদের স্নেহের ছায়ায় বাস করার মত আর কি স্থথের সামগ্রী থাকিতে বধু-বিদ্বেষ পোষণ করে না। তুমি যদি বৃদ্ধিমতী হও, তুমি যদি বিনীতা ও শ্রদ্ধাবতী হও, ভবে ভোমার শুভর-শভেড়ী কেন ভোমার প্রতি অপ্রসন্ধ থাকিবেন ? ভালবাসায় বনে পশু বাধা হয়, আর মাছ্য – শুধু মাছ্য নহে, যাহারা ভোমার এমন আত্মীয়, ভোমার ভর্তার চিরম্পলাকাজ্জী — তাঁহারা বাধ্য হইবেন না কেন্ ? হইডে পারে, मक्न লোক সমান নয়; इইতে পারে, কাহারও কাহারও খণ্ডর-শাশুড়ী বাস্তবিকই ক্রার-স্বভাবদম্পন্ন; কিন্তু তাহা হইলেও কে কবে আপনার জনকে অবজ্ঞা করে ? তোমার পিতা-মাতা বা ছেলেমেয়েগুলি অবাধ্য বা অশিষ্ট হইলে

## খণ্ডর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

তাহাদের মায়া তুমি কাটাইতে পার না, কিস্ক তোমার শন্তর-শান্তভী একটা অপ্রিয় কার্যা করিলে বা একটা অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করিলে. ভোমরা তৎক্ষণাৎ একেবারে মেজাজ উনপঞ্চাশ করিয়া তোল। ইহা কি ক্রায়্য কথা ? তোমার পিতা মাতা ও পুত্রকন্তা যেন তোমার পরম আত্মীয় ও পরম প্রীতির পাত্র, তোমার খণ্ডর খাণ্ডড়ীও তোমার নিকট তদ্রপই—বরং আরও কিছু অধিক। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, পিতা-মাতাপেক্ষাও খন্তর-শান্তড়ী অধিক পূজনীয়, অধিক শ্রদ্ধার পাত্র—কেননা তাঁহারা, আপনাপেক্ষাও যে প্রিয় স্বামী—তাঁহার পিতা মাতা, নিজের পিতা মাতা নহেন। তাঁহা-দিগকে সম্যক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে, স্বামীর প্রতি তোমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এমতাবস্থায় সাধ্বী স্ত্রী মাত্রেই শব্ধর-শাব্দদীর প্রতি ভক্তি রাখা স্বাভাবিক। যাঁহাদের সে ভক্তি নাই, তাঁহারা

# क्लनको

যেন মনে মনে বিচার করেন যে, তাঁহারা প্রকৃত সাধবী নহেন—তাঁহাদের পতিপ্রেম বলিয়া যে একটা পদার্থ রহিয়াছে, দেটা শুধু একটা স্বার্থ-মৃথ্য প্রণয়ের অস্বায়ী ভাব মাত্র। স্বার্থের সঙ্গে সংক্ষেই তাহার আবিভাব; আবার স্বার্থের সংক্ষেপ্রকৃত গহার লয়। নতুবা ভাহাদের একমাত্র দেবত। পতির, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাদার পাত্রকে তাঁহারা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাদার চক্ষে দেখিতে পারেন না কেন গ

যাহ। হউক, এসব আত্মীয়তা, অনাত্মীয়তার
কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থের দিক দিয়া
দৃষ্টি করিলেও স্থালোকের শহুর-শাশুড়ীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।
অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অর্থাদ ব্যয় করিয়াই
বা কয় জনে লাভ করিতে পারেন ? . এরপ
অবস্থায় জগদীশবের এই অ্যাচিত দান, এই
ক্ষেহমণ্ডিত শশুর-শাশুড়ীর স্বেহপূর্ণ অভিজ্ঞতার

## খণ্ডর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

অ্যাচিত সাহাষ্য কোন্ বুদ্ধিমতী রমণী পরিত্যাগ করিতৈ পারে ? স্থতরাং কত্রী হইবার আও লোভে মুশ্ব হইয়া কথনও এই সব তুল্লভ উপকারী ব্যক্তির সাহায্যকে উপেক্ষা কারবে না। যাহাতে সর্বদা উচ্চাদের প্রীতি আবর্ষণ করিয়া উচ্চাদের আশ্রম-ছায়ায় বাস করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। যদি সর্বাদা তাঁহাদের প্রতি ভক্তি রাখ, প্রীতি রাথ, তবে তাঁধারা জুর প্রকৃতির হইলেও অবশ্রষ্ট তোমাদের বশীভূত ২ইবেন। তাঁহাদের কোনও কথার কথনও কুট অর্থ করিবে না। এক সময়ে অত্যায়মত তিরস্কার করিলেও মনে ভাবিবে তোমার মঙ্গলের জন্মই তাঁহারা এইরূপ করিতেছেন। হয়ত কথাটা বুঝিতে পারেন নাই-কন্ত ভোমার মঞ্ল-কামনা তাঁহাদের অন্তরে সর্কদাই আছে। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তিরস্থার করিতেছেন, ভোমার মঙ্গল-কামনার অভাববশতঃ যে এরপ করিতেছেন, তাহা

#### क्लनभो

নহে এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি ক্র্দ্ধ হইতে নাই।

वृष्क ७ প্রাচীন হইলে লোকের বৃদ্ধি বা বিচার শক্তি তেমন প্রথর থাকে না। তথন ত'হাদের একটু আধটু ত্রুটী ঘটা স্বাভাবিক। তেমন ক্রটী ঘটিলেও ধর্তবা নহে। তাঁহাদের দেই অক্ষম অবস্থায় যদি তুমি তাঁহাদের ক্র**টী** সহ্ ना कत्र, তुমি यनि ठाँशामित स्तरा खालाया ना কর, তুমি যদি তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা না কর, তবে কে করিবে ? তোমার পুত্র-কন্মার কথা ভাবিয়া দেখ ৷ এত যত্নে, এত দ্যামায়া দিয়া ভাহাদিগকে এখন পালন করিতেছ, চিরকালই ভাহাদিগকে এই ভাবে পালন করিতে পারিবে ? বুদ্ধাবস্থায় ভাহাদের আর তেমন সেবা শুশ্রষা করিতে পারিবে না বলিয়া কি ভাহাদের নিকট তথন ভোমরা ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দাবী রাখিবে না ? তথন যদি তোমার কোনও পুত্রবধু তোমাকে আসিয়া

# শশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

সে দাবী হইতে বেদখল দিতে চায়, তথন তোমার
মনের অবস্থা কি দাঁড়ায় ? সকল সময় এই কথাটা
মনে রাখিয়া শশুর-শাশুড়ীর উপর যথাযোগ্য
ব্যবহার করিবে।

স্ত্রীলোকের পতিভক্তি, শশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রমার ভিতর দিয়াই অনেক সময় ফুটিয়া উঠে। পতি, যুবক ও সক্ষম—স্থতরাং তিনি সকল সময় পত্নীর মুখাপেক্ষী নন্, কিন্তু শশুর-শাশুড়ী বুদ্ধা-বস্থায় পুত্রবধ্ব সমাক্ সাহাঘ্যপ্রার্থী না হইয়া পারেন না। এরপ স্থলে সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর পাতিব্রতা শশুর-শাশুড়ীর সেবাতেই প্রকাশিত।

পুত্রবধ্ দর্কা। শশুর-শাশুড়ীর দেবা শুশ্রমা করিবেন, নিজের চেষ্টায় ও পতির চেষ্টায় উভয়তঃ যাহাতে তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার জন্ম আগ্রহান্বিত থাকিবেন। অনেক পুত্র পিতা মাতার কথার বাধ্য থাকেন না, পুত্র-বধ্র কর্ত্তব্য, দেই স্থলে নিজ চেষ্টায় তাঁহাদের ১৭৫

## কুললক্ষী

মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেন। কিন্তু এটি আজকাল আমাদের দেশে অতি ত্লভি সামগ্রী ইইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজ চেষ্টায় সেরূপ করা দূবে থাক্ আছকাল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পতি ও শশুর-শান্তভীর সঙ্গে চিরজীবনব্যাপী একটা মনোমালিক ঢুকাইয়া দিতে পারিলেই বাচেন। ইংগর মত কদ্যা ভাব আর নাই। যাগারা প্রকৃত সংধী হটবার বাদনা রাথেন, তাহারা সফদা পতি-সহ শশুর-শাশুড়ীর সেবা ভাশ্যার জন্ম উদ্গীব থাকিবেন। তাঁহাদের কাজক মগুলি দাস-দাসীকে দিয়া না করাইয়া যতটা মুক্তব নিজ হাতে করিবেন। ভোমাদের হাতের সেবা শুলাষা পাইলে তাহারা যেমন আনন্দ তৃপ্তি লাভ করেন, দাঁদ দাসীর সেবাওশাযায়, কথনই তেমন করেন না। বিশেষ :: দানদাদীরা ভোমাদের মত তাঁগাদের স্কল অভাব অভিযোগ বুঝিতেও পারে না। .

যথনই যে কাষ্টী করিবে, তাঁহাদের জিজ্ঞানা

# শতর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

করিয়া করিবে। গৃহকার্য্য করিতে তুমি অধিকতর দক্ষম হইলেও, তাঁহাদের পরামর্শ বা অনুমতি ছাড়া কিছু করিবে না। তাঁহাদের কিছু লম হইলে, বিনীত ভাবে তাহা প্রদর্শন করিতে পার, কিন্তু কখনও তাঁহাদের সহিত বিতর্ক বা বাক্বিতণ্ডা করিবে না। তাঁহারা জেদ্ করিলে শামাক্ত ক্যায় অক্যায় দৃষ্টি না করিয়াও তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে। সর্বদা তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া নিজে উৎসাহিনী হইয়া তাঁহাদের সেবা-জ্ঞাষা করিবে। লজ্জাবশতঃই হউক বা ভোমার প্রতি ক্ষেহবশত:ই হউক, বা যে কোন কারণে হউক, তাঁহারা হয়ত সকল সময় তোমাকে দকল কার্য্যের ভার দিবেন না। সে স্থলে নিজ বৃদ্ধিতে তাঁহাদের ভাবসংগ্রহ করিয়া তদক্ষায়ী কর্ম করিতে চেষ্টিত হইবে। কখনও তাঁহাদের উপর কোনও রকমের প্রাধান্তের ভাব আনিবে না। শুশুর-শাশুড়ী দরিত্র হইলে, নিজে হ'টাক। 199

# कूलनम्भी

খরচ করিতে পারিলেও, তাহা করিবে না। বাপের বাড়ীর অর্থে বধুরা দরিদ্র শশুরালয়ে আদিয়া খরচ পত্র করিলে অনেক সময় অনেক দরিদ্র শশুর-শাশুড়ীর মনে কষ্ট বোধ হয়, অনেক সময় তাঁহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে সব স্থলে বৃদ্ধিমতী বধুপতিকে নিজ অর্থ অপনি করিবেন। পতি সেই অর্থে পিতা মাতার বা পরিবারের অভাব মোচন করিবেন।

শশুর-শাশুড়ীকে সেবাশুশ্রষা ও আহারাদি
না করাইয়া বধু কথনও নিজে আহার করিবেন
না। তাঁহাদের সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া তবে
ভিনি অন্তান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এইরপ করিলে অতি বড় কঠোর শশুরশাশুড়ীও বধুর বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারেন
না। নব্য বধুগণ একবার প্রীক্ষা করিয়া দেখুন—
আমাদের একান্ত অমুরোধ।

# পরিবারের অ্যান্সের প্রতি কর্ত্তব্য

ত্রামী ও শশুর-শাশুড়ীর পর ভাস্থর, দেবর, দেবর-পত্নী, ভাস্থর-পত্নী ও ননন্দা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের অতি নিকট পরিজন। তাঁহাদের প্রতিও বধৃদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে— তাঁহাদের প্রতিও উপযুক্ত সম্মান ও আদর যত্ন দেখান কর্ত্তব্য। যথন বধু শশুরালয়ে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন ইহারা একাস্তই অজ্ঞাত ও অপরিচিত্ত থাকেন। তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত্ত বালিকাদিগকে তাঁহাদের স্কদৃষ্টি ও স্নেহমমতা আকর্ষণ করিতে হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে একাস্ত আত্মীয় করিয়া লইতে পারিলে সংসার নন্দনকানন হইয়া উঠে।

# ভামুর

ভাস্ব বধ্দিগের বিশেষ ভক্তির পাত।
শাক্ষকারগণ স্ত্রীগণকে শশুর-শাশুড়ী অপেক্ষাও
ভাস্থরের প্রতি অধিক ভক্তিমতী হইতে উপদেশ
দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে যাঁহারা বৃদ্ধ,
তাঁহারা 'পিতৃস্থানীয়, তাঁহাদের নিকট একটা
দোষ করিলেও ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু
সমশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কোনও কারণে ব্যথিত
করিলে, তাহার ফল বড় অমঙ্গলজনক হয়।
ভাস্থর যদি ব্রিতে পারেন যে, বধ্ তাঁহাকে
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার

760

মনে বড় অপমান বোধ হয়—ইহা স্বাভাবিক।
কিন্তু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বধ্দিগকে ক্যাবাৎসল্যে দেখেন বলিয়া সেরূপ স্থলে নিজদিগকে
অপমানিত বোধ করিতে চাহেন না। এই জ্যুই
শশুর-শাশুড়ী অপেক্ষাও ভাস্থরদিগের নিকট
স্থীলোকের অধিক হিসাব করিয়া চলা উচিত।

ভাস্থরের নিকট কথনও সামান্তমাত অসদ্বাব, সামান্তমাত্র নির্ম্প্রভাতা বা চপলতা প্রকাশ
করিবে না। সর্বাদা তাঁহার প্রতি স্বকার্যারা গাঢ়
ভক্তি দেখাইবে। কথনও তাঁহাকে শুনাইয়া উচ্চস্বরে কথা কহিবে না। স্বশুর-শাশুড়ীকে থেমন
পরম যত্রে সেবাশুশ্রমা কর, তাঁহাকেও তেমনি
করিবে। সর্বাদা তাঁহার উপদেশ পালন করিজে
চেটা করিবে।

#### দেবর

দেখিবে। দেবর ও নিজ ভাতায় যদি তফাৎ দেখিবে। দেবর ও নিজ ভাতায় যদি তফাৎ দেখিলে, ভবে তুমি স্বামীকে আপন মনে কর কিরূপে? যেদিন দেখিবে, তোমার ভাই ও তোমার স্বামীর ভাই তোমার নিকট এক হইয়াছে, সেই দিনই বৃঝিবে তোমার হৃদয়ও তোমার স্বামীর হৃদয় প্রকৃতপক্ষে এক। নতুবা চিঠিপত্রে বা মৃথের কথায় স্বামীকে অর্দ্ধাক বিবেচনা করিলে ফল কি পূ

নিজের ভাইকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখ, দেবর-ক্ষেও তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিবে, নিজের কনি-ষ্ঠকে যেমন আদর যত্ন কর—দেবরকেও ঠিক ভেমনি আদর যত্ন করিবে।

# দেবর-পদ্মী, ভাস্থর-পদ্মী ও ননন্দা প্রভৃতি

ভাস্ব-পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ননন্দাদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত এবং দেবরপত্নী ও ছোট ননন্দাদিগকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত দেবা কর্ত্তবা। কারণ দেবরের স্থায় ইহারাও স্থামীর নিকটতম আত্মায়। অনেক সময় ইহাদের সহিত বধুদিগের বিশেষ হিংসা-বিদ্বেষের ভাব দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহারাই সে সকলের কারণ সৃষ্টি করেন। কিছু তথাপি বধ্দিগের এজ্ঞ লক্ষিত হওয়া উচিত। উহারা যতই কেন অসন্থাবহার কক্ষন না, বধুরা যদি সকল সৃষ্থ করিয়া যত্তপূর্বক তাঁহাদিগের সেবা-

দেবর-পত্নী, ভাস্থর-পত্নী ও ননন্দা প্রভৃতি

শুক্রা করেন, তবে চু'দিন আগে পরে নিশ্চমই তাঁহারী বশীভূত হন। ইহা স্বভাবের রীতি। স্তরাং তাঁহাদের অসংখ্য দোষ দত্তেও বধু কথনও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না বা কোনও প্রকারে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবেন না। সর্বাদা তাঁহাদের প্রতি স্বেম্পাল। ও সহ্লয়া ভগ্নীর মত সন্ধাবহার করিবেন। যাহাতে তাঁহাদের ভরণপোষণে কোনও রূপ কট না হয়, স্ব্প্রথদ্বে তাহা করিবেন।

# দাস-দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য

"পরিজনের প্রতি কর্তব্যের" উল্লেখের পরে, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্ত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিরুপ ব্যবহার করা উচিত, তাহার কথাও একটু আঘটু বলা উচিত। নিকট পরিজনকে বাধ্য করা সহজ; কিন্তু যে পর, যাহার সহিত অতি দূর সম্পর্ক, তাহার সন্তোষভাক্ষন হওয়া বিশেষ কঠিন কার্য। একন্ত তাহাদিগের প্রতি ব্যবহারে বিশেষ সত্তর্ক ২ওয়া উচিত। দাসদাসীরা একে পরের

# দাস-দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য

সস্তান, তাহাতে আবার নিরক্ষর, এমত অবস্থায় ভাহাঁদিগকে বাধ্য করিতে হইলে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ভালবাদা, ও আদর যত্ন দেখাইতে হইবে। পরিচারকেরা বিশ্বাদী ও বাধ্য না হইলে গৃহস্থালী তৃষ্ণর হইয়া উঠে--স্কুতরাং তাহাদের বাধাতার জন্ম তাহাদিগের উপর সদাবহার প্রয়ো-জনীয়। তাহাদিগকে সর্বাদা यञ्ज পূর্বাক আহারাদি করাইবে. আদর করিয়া কার্যাদি করিবার জন্ম আদেশ দিবে। সর্বাদা এমন ভাব দেখাইবে যেন. ভাহারাও ভোমাদের গৃহেরই অংশীদার – ভোমা-দের পর নহে। এরপ না করিলে, ভোমার গৃহস্থালীর প্রতি তাহাদের মান্না জন্মিবে না। দোষ দেখিলে যে তাহাদের শাদন করিতে নাই, আমি সে কথা বলিতেছি না, উপযুক্ত শাসন না করিলে দাদ দাসীর উপর প্রভুত্ব রাথা যায় না। কিন্তু শাসন এরপ ভাবে করিবে যেন, উহা স্বেহ মমতা-শুক্ত না হয়। নিজের ছেলে মেয়েকে যে ভাবে 269

# कूननम्भी

শাসন কর, সেইরপ স্বেহ মমতাপূর্ণভাবে তাহা-দিগকে শাসন করিবে। তাহা হইলে, অতি বড় কর্কশ ব্যবহারও তাহাদিগকে অবাধ্য করিতে পারিবে না।

অতিথি অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রষা ইহলোক ও পরলোক উভয় কালের জন্মই প্রয়োজনীয়। উহা যে স্ত্রীলোকের একটী গুণ ভাহা পূর্ব্বেই বলা ইইয়াছে, উহা দ্বারা অশেষ-পুণা সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু এভদাতীত দশজনের কাছে স্থনাম অর্জনের পক্ষেও ইহা অত্যাবশুকীয়। অতিথি অভ্যাগতেরা সেবাশুশ্রষায় তৃষ্ট হইলে দশজনের নিকট তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভাহাতে তাঁহাদের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহাদের প্রতি সকলেরই স্নেহ ও ভব্তি আকৃষ্ট হয়।

দ্র সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা সর্বাদা কাহারও নিকটে আদেন না। কালেডডে কদাচ তাঁহারা

# দাস-দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য

স্বজন-গৃহে বেড়াইতে আদেন। সে সময় তাঁহারা বাঁহার নিকট হইতে যেমনটা ব্যবহার পান, তেমনটা মনোভাব লইয়া গৃহে ফেরেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। সেই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্যবহার করেন, তবে সেই অল্প সময়ের কার্য্যের জন্ম তাঁহাদের বহুদিনব্যাপা এক কলঙ্কের স্থাষ্টি হয়। স্কৃতরাং গৃহে কোনও আত্মীয় স্বজন আদিলে বিশেষ যত্বের সহিত তাঁহার মনোরঞ্জন করিবে।

কোন কোন অসহায় ও ত্র্ভাগ্য ব্যক্তি
দরিদ্রাবস্থায় পড়িয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে থাকিতে
বাধ্য হয়। তেমন স্থলে অনেক সময়ই তাহাদের
ভাগ্যে তৃচ্ছতাচ্ছিল্যতা ঘটে। ইহা বড় নিষ্ঠুরতার
কার্যা। নেহাৎ দৈবছর্বিপাকে পড়িয়াই তাহারা
অপরের শরণ লহে—তোমার গলগ্রহ ইইতে ধে
ভাহাদের কত কট, ভাহা ভোমরা ব্বিতেও অক্ষম।

## कूननक्षी

এমতাবস্থায় তাহানের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া কতথানি স্বদ্যহীনতার কাথা। তেমন ভাবে কাহাকেও কট্ট দেওয়া বিশেষ অধর্মের কাজ। যাঁহারা তেমন কাজ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি বিশেষ বিরূপ হন। সকলেরই মনে রাথ। উচিত যে, ঈশ্বর বিরূপ হইলে, তাঁহাদিগেরও সেই অবস্থা ঘটিতে পারে।

# দৈনিক গৃহকার্য্য

## দৈনিক গৃহকার্য্য

জ্ঞীলোকের দায়িত্ব—প্কষের কর্তব্য বাহিরে, স্থীলোকের কর্তব্য জন্দরে,—এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা হইতে তোমরা দাব্যস্ত করিও না যে, এই ক্ষুত্র জন্দরটীতে তোমাদের যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, ভাহাও এমনি ক্ষুত্র। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্রিতে পারিবে, এই জন্দরই মানবের একমাত্র শান্তির স্থান। এইখানে শৃদ্খলা থাকিলে মানব সমস্ত জগতে নিগৃহীত হইয়াও স্ক্র্থী; এইখানে শান্তি না থাকিলে, মানব সমস্ত জগতে পূজ্য ও

#### क्लनकौ

সমানিত হইয়াও অস্থী। যাহাতে এহেন অন্দ-রের শ্রীরৃদ্ধি করিতে পার, তাহা সর্বপ্রস্থাত্ত্ব করিবে।

প্রতিঃকৃত্য-প্রত্যহ সকাল বেলা অতি প্রত্যুবে উঠিয়া দেবতার নাম লইবে। পরে স্বামীর চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে।

পরিবারের অন্তান্ত জাগরিত হইবার প্রেই সৃহপ্রান্ধণ ও চারিদিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে গোময় ইত্যাদি প্রয়োগপূর্বক পবিত্ত করিয়া রাথিবে। দাসদাদী থাকিলে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।

রন্ধন—জীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য রন্ধন।
রন্ধন করিয়া পতিপুত্র ও শশুর-শাশুড়ীর তৃপ্তি
দাধন করার তুল্য জীজাতির উত্তম কার্য্য আর
নাই। আজ কাল অনেক গৃহিণী আলস্য ও
বিলাদিতাবশত: নিজে রন্ধন না করিয়া পাচক
পাচিকার সাহাধ্য গ্রহণ করেন। ধিক্ তাঁহা-

দের জীবনে! যতই বড়লোক হও, একেবারে
অশক্ত না হইলে সেরপ করিবে না। তোমার
প্রস্তুত আহার্যা ভোজন করিয়া তোমার পরিজন
যেমন তৃপ্তি ও পরিতোষ অফুভব করিবেন, পাচক
পাচিকার অর থাইয়া কথনই তেমন করিবেন না।
এ কথাটা সর্বলা স্মরণ রাখিও।

যাহাতে ঠিক সময়ে উত্তম রূপে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে পার, প্রত্যহ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। থালা, ঘটী, বাটী সর্বাদ। মাজিয়া ঘদিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। অপরিষ্কার থালাতে অতি উত্তম আহার্য্য থাকিলেও খাইয়া তৃপ্তিবাধ করা যায় না।

কেছ কেছ আছেন, যাঁহারা কেবল উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রী জুটিলেই ভাল রাঁধিতে পারেন, নতুবা পাকের প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন না। কালিয়া, কোর্মা কেছ সর্বাদা থায় না। সর্বাদা যাহা থায়, সেই ডাল, ডালনা ও ঝোল

#### कूलनकी

চর্চেরীই সর্বাদা উত্তমরূপ রন্ধন করিতে শিক্ষা কর! উচিত। ভাল সামগ্রী থাকিলে দকলেই ভাল জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে। সামান্ত দ্রবাদারা যদি তৃপ্তিদাধন করাইতে পার, তবেই তোমার কৃতিতা।

তামূল-সজ্জা—তামূল-সজ্জা সকলে ভালক্ষপ করিতে পারে না। তাহাতে অনেক পুরুষ
বিশেষ অস্থবিধা বোধ করেন। একটু মনোযোগ
পূর্বক একদিন একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার। এ
বিষয়ে ক্তকার্য্য হইতে পারেন।

পরিকার পরিচছনতা ও শৃষ্টালারকা—

সর্বন। গৃহ-সামগ্রীগুলি স্থশুগুলে রক্ষা করিবে।

ধোপাকে অধিক অর্থ না দিয়া নিজে পৃহের

বন্ধাদি যভটুকু সম্ভব পরিষ্কার করিয়া লইবে।

পুরুষেরা সকল বিষয় বার বার মনে করিয়া

তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না। তোমরা

নিজেরাই অন্তসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোন্ কাপড়

খানি ময়লা হইয়াছে, কোন্টী পরিষ্কার করা দর-কার, কোন্ কাপড়টী একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে, একটু সেলাই করা আবশুক। তোমাদের এ সামান্ত সাহায্যে পুরুষদের অত্যন্ত ভৃপ্তিসাধন হয়। একটী সামান্ত সাবান ও ত্রপয়সার স্তা হইলেই তোমরা এইটুকু করিতে পার।

লেখাপড়া ও শিল্প চর্চ্চা—রন্ধনান্তে ও অক্যান্ত গৃহকার্য্যের পর যথন সময় পাইবে, একটু একটু লেখাপড়া ও শিল্পের চর্চ্চা করিতে পার। শিল্পের মধ্যে আজকাল অনেক আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে; এমন অনেক শিল্পকার্য্য লইয়া আমা দের কুললক্ষ্মীগণকে আজকাল ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়, যাহা দ্বারা কেবল সময়, শক্তি ও চক্ষ্-কর্ণেরই ক্ষতি সাধিত হয়, সংসারের কোনই উপ-করে হয় না। শুধু একটা প্রশংসা লাভের জন্ত সেরপ করা বিধেয় নহে। যে সব শিল্পবারা পরি-বারেব উপকার হইতে পারে, তেমন শিল্পবিভায়

#### कूललक्षी

মনোষোগ করিবে। আজ কাল অনেককেই,শুধু কার্পেট বুনিতে, লেদ্ তৈরি করিতে ও পাতা কাটিতে দেখা যায়। বালিশের খোল, ওয়াড়, ছেড়া জামা, ধুতি প্রভৃতি সেলাই করিবার সামান্ত স্থাত অতি প্রোজনীয় কার্য্যে তাঁহাদের অন্ত্রাগ লক্ষিত হয় না। ইহা অতি পরিভাপের বিষয়।

দৈনিক হিসাব রক্ষা—দিনান্তে গৃহকার্যা
সমস্ত নিষ্পান্ন করিয়া যথন শ্যাগ্রহণ করিতে
যাইবে, তথন একবার দৈনিক আয়বায় হিসাব
করিয়া দেখিবে। সংসারের খরচ পত্রের হিসাব
রাথা পুরুষদের পক্ষে একটু কট্টসাধ্যা দারাদিনের
পরিশ্রমের পর সর্বত্ত অভ্নদ্ধান করিয়া প্রত্যেক
থরচের হিসাব নিকাশ লওয়া বড়ই অপ্রীতিকর
বোধ হয়। গৃহিণীরা সকল আয়বায় দেখেন, তাঁহাদের এ বিষয়ের হিসাব রাখা অপেক্ষাক্ত স্থ্যাধ্য।
বাজার-হিসাব, ধোপার হিসাব, তুধের হিসাব,
চাকর চাকরাণীর উপস্থিতি ও মাসহারা প্রভৃতির

হিদাব সকলই তাঁহারা শঘ্যাগ্রহণের পুর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

পরিবারের সেবা-শুক্রামা—পরিবারের কাহারও অন্থথ বিস্থথ হইলে বা অতিথি অভ্যাগত বাটীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রমা করা ও স্থ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাথা স্ত্রীলোকের কাজ। এ বিষয়ে পূর্বেও অনেক কথা বলা হই-য়াছে, এখন পুনক্লেখ বাহল্য মাত্র।

ব্রত-উপবাসাদি—হিন্দ্পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে ব্রত ও উপবাসাদি পালন করিতে হয়।
এতদ্বারা মন পবিত্র, দেহ নীরোগ ও চিত্তের
হৈছ্য্য জন্মে। সর্বাদা শুদ্ধ শাস্ত মতে গুরুজনের
ও পুরোহিতের উপদেশ লইয়া ব্রতোপবাসাদি
করিবে।

পাঠ্যপুস্তক—অবসরকালে 'যাচ্ছেতা' বই
পড়িবে না। কদর্য্য বই পড়িলে তাহাতে উপকার
অপেক্ষা অনেক বৈশী অপকার হয়। আধুনিক
১৯৯

#### क्लनभी

নাটক নভেল না পড়িয়া পৌরাণিক কাহিনীগুলি পাঠ করা স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। আধুর্নিক পুস্তকাদির মধ্যেও অনেকগুলি স্ত্রীজাতির মঙ্গল-জনক উপদেশপূর্ণ সদ্গ্রন্থ আছে। অভিভাবকের নিকট উপদেশ লইয়া সেই সব গ্রন্থ পড়িবে।

হস্ত†ক্ষর—হাতের লেখাগুলি স্থন্দর করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে পরিবারে অনেক উপকার হয়।

নিত্ব্যয়—সর্কাদা মিতব্যমী হইবে। আয় আল হইলে, সেই আল আয়ে এমন ভাবে সংসার চালাইবে, থেন তোমার দরিন্ত স্বামী—দারি-ন্ত্যের পীড়ন এতটুকুও উপলব্ধি করিতে না পারেন।

# পৌরাণিক নীতিকথা

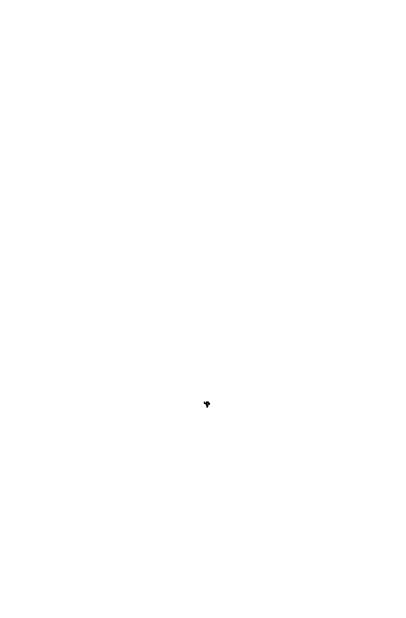

# পোরাণিক নীতিকথা

## লক্ষী-রুক্মিণী-সংবাদ

একদিন রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীর সহিত স্বর্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাহাকে আনেক সমাদর করিয়া, পার্ম্বে বসাইলেন ও নানারূপ কথোপকথনে সম্বর্দ্ধিতা করিতে লাগিলেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পরে ক্ষিণী দেবী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "ভগ্নি, তুমি কোন্ কোন্ স্বীলোকের নিকট সর্ব্তদা অবস্থান করিয়া থাক ? কাহারা ভোমার প্রিয় রমণী, এবং কিরুপেই বা ভাহারা ভোমার নিত্য প্রিয় হইতে পারে ?"

#### कुलनक्षी

রুক্মিণীর প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষী একটু হাসিলেন। তারপর অতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, "ভগ্নি, তবে শ্রবণ কর—

'বে রমণীগণ পতির প্রতি সর্বাদা একান্ত্র অন্তরক্তা, তাহারাই আমার সর্বপ্রধান প্রিরপাত্র, তাহাদিগকে আমি মৃহুর্ত্তের জন্তুও পরিত্যাগ করি না। তাহাদের সংসর্গ আমার স্পৃহণীয়। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বাদাই অবস্থান করিয়া থাকি। সকল গুণে গুণান্থিত হইয়াও যদি কোন রমণী পতি-অন্তরক্তা নাহয়, তবে আমি তাহার সংসর্গ ঘুণার সহিত পরিত্যাগ করি।

'বে রমণাগণ ক্ষমাশীল অর্থাৎ কেই কোনও অপরাধ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, আমি তাহাদিগের গৃহে বাদ করি।

"সভ্যবাদিনী রমণী আমার বিশেষ প্রিয়। সরসভা না থাকিলে কেহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যাহারা সর্কাদা কুটলপ্রকৃতি, ছলনা, চাতুরী করিয়া, সর্বাদা অন্তকে প্রতারিত করে, মিথ্যা কথা কয়, তাহার। আমার ম্বণা। আমি তাহাদিগকে দর্শনও দিই না।

"যে রমণীগণ পবিত্র, শুচিসম্পন্ন, সর্ব্বদা দেব-ছিজে ভক্তিমতী, ব্রত-পরায়ণা, ব্রাহ্মণও অভিধি-গণকে সর্ব্বদা সেবা-শুশ্বা করে, তাহারা আমায় ব্রায় লাভ করে।

"ঘাহারা জিতেন্দ্রিয়, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের ম্পদর্শন করিতেও কৃষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের গৃহে আমি অচলা। তাহারা নিত্য আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

এই পর্যন্ত কহিয়া লক্ষ্মী আবার কহিলেন, "ভগ্নি, এই আমি তোমার নিকট আমার প্রিয় পাত্রীদের কথা বর্ণনা করিলাম,এখন কাহারা আমার অপ্রিয় ও মুণার পাত্রী, সে কথা শ্রুবণ কর।—

"যাহারা সতত স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, তাহাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, তাঁহাদের ২০৫

#### কুললক্ষ্মী

প্রতি রুঢ় বাক্য বর্ষণ করে, তাহাদিগকে আমি প্রাণের সহিত ঘুণা করি। আমি কদাপি হাহা-দের মুখদর্শন করি ন।।

"যাহারা স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের গৃহে থাকিতে উংস্ক, স্বামী হইতেও ঘাহাদের নিকট অপর ব্যক্তি প্রিয়, ভাহারা নরকের কীট, আমি কিছুতেই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারি না।

"যাহারা লজ্জাহীনা, কলহপ্রিয়া, মৃথরা, যার তার সহিত বাক্যালাপ করে, যার তার সহিত কলহ করে, যাহারা বিরক্তচিত্ত, কারণে অকারণে বিরক্ত হয়, দ্যামায়া-শৃত্ত, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করি।

"ঘাহারা অশুচি, নিদ্রাপরায়ণ, আলস্থপ্রিয় ও উচ্চ্ছাল, কার্য্য করিবার সময় ঘাহাদের পরি-ণামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ও শৃদ্ধালা থাকে না, গৃহসামগ্রী সকল ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাধে, ভাহারা আমাকে কথনও প্রাপ্ত হয় না।"

## সুমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ

শাণ্ডিলী নামী কোনও রমণী বিশেষ তপশ্র্যা। বা ব্রতাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

তাহা দেখিয়া স্থমনা নামী দেববালা আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেবী, কিরূপ স্কর্মের ফলে আপনি এই লোক লাভ করিয়াছেন ?"

শাণ্ডিলী উত্তর করিয়াছিলেন,--

"দেবী, আমি শিরোম্গুন, জ্ঞটাধারণ, গেরুয়া বস্ত্র বা বঙ্কল পরিধান বা কোনও প্রকার তপশ্চর্যা ২০৭

#### कूननक्शी

ষারা এই লোক লাভ করি নাই। আমি শুধু স্বামিদেবার বলেই স্বর্গে আগমন করিয়াছি। যে স্বী কায়মনোবাকো স্বামিদেবা করে, সে অক্স কোন প্রকার সদম্প্রান না করিলেও স্বর্গে স্থান পায়। ধরাতলে কিরূপে আমি স্বামীকে প্রীত করিয়াছি শ্রবণ করুন—

"আমি কথনও স্বামীর প্রতি অহিতকর বা কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই।

"আমার পতি বিদেশ গমন করিলে আমি
সর্কাণ সংযতচিতে, শুদ্ধ মনে শুপু তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়াই সময় কাটাইয়াছি, কোন প্রকার
আমোদ প্রমোদ বা বিলাসিতায় মগ্রহই নাই।
কেশবিকাস বা নানারূপ গদ্ধ প্রবাদিতে শ্রীরসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ক্থন ৪ চেষ্টিত হুই নাই।

"আমি কথনও বহিছারে দণ্ডায়মান থাকি-তাম না, বা কোনও ব্যক্তির সহিত অধিকক্ণ কথোপকথন করিতাম না।

#### স্থমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ

"কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, কোনও রূপ নিন্দিওঁ বা অমঙ্গলজনক কাজ করিতে ইংখনও আমার ইচ্ছা হয় নাই।

"সর্বাদা সংযত ও একনিষ্ঠ হইয়। আমি দেবতা, পিতৃলোক ও রান্ধাগণের পূজা করিয়াছি, ব্রতোপবাদাদি করিয়াছি এবং শশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রধা করিয়াছি।

"স্বামী বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিলে আমি একান্ত ভব্তি ও একাগ্রতা সহকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতাম।

"স্বামীর অকচিকর খাত্ত আমি কথনও ভোজন করি নাই।

"তিনি যতক্ষণ না নিজা ষাইতেন, ততক্ষণ আমি বিশেষ কাৰ্য্য থাকিলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইডাম না।

"প্রতিজ্ঞ। অপালনের জন্ম নানারপ কটু কথা কহিয়া কথনও আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না। ২০৯

#### क्लनभी

় ''গুপ্ত বিষয় কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। যাহারা পতির এবং গৃহের গুপ্ত কথা যথা তথা প্রকাশ করিত, তাহাদিগের সংসর্গ আমি পরিভাগে করিতাম।

"পুত্র কন্তা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিত্ত দৈনিক যে সকল কার্য্যের আবশুক, তাহা আমি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া নিজ হস্তে বা লোক জন ভারা পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিতাম।

"সর্বদা গৃহ ও গৃহদামগ্রী সকল পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম।"

#### পার্ব্বতীর স্ত্রীধন্ম -বর্ণন

একদা দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর নিকট স্ত্রীধশ্বের বর্ণনা শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাহাতে পার্স্বতীদেবী এই উত্তর করিয়।-ছিলেন—"প্রভূ, আমি স্ত্রীধর্ম যতদ্র জানি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

'পিতা মাত। প্রভৃতি আত্মীয় স্বন্ধনের সম্বতি লইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহিত হওয়া স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম।

"পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের সর্বপ্রধান ধর্ম। ইহাই তাহাদের ভপস্থা, ইহাই তাহাদের স্বর্গ। স্থামিদেবা ভিন্ন তাহাদের স্বন্থ ধর্ম, স্বন্থ ব্রত নাই। ২১১

#### कुललक्षी

"পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির ভার্ণ-বাসা, পতির আদের স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে স্ত্রী ইহানা বুঝে, তাহার ক্যায় অধ্যা আর নাই।

"হে নাথ, স্বামী ধনি অপ্রদর থাকেন, ভবে দাধ্বী নারীদের স্বর্গলাভেও স্থ্থ নাই। স্বামীর আদর ফেলিয়া ভাহারা স্বর্গলাভও কামনা করে না।

"পতি দরিজ হউন, ব্যাধিগ্রস্ত হউন, জরাজীর্ণ হউন, কুৎসিত হউন, এমন কি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত
হইলেও, তিনি স্তীলোকের নিকট দেবতা। তিনি
বাহা আদেশ করিবেন, প্রত্যেক স্তীরই তাহা
প্রসন্মনে, অকুষ্ঠি হচিত্তে করা উচিত।

"হে দেবাদিদেব, যে জী সচ্চরিত্রা ও প্রিয়দর্শনা হয়, যে কথনও স্বামীকে অপ্রিয় কথা কহে
না, সর্কাদা তাঁহার প্রতি সদ্বাবহার করে, তাঁহার
মুখ দেখিয়া স্বর্গ-স্থুখ উপভোগ করে, আহার নিস্তা
ভূলিয়া যায়, যে সর্কাদা জী-ধর্ম জানিতে ও পালন

করিতে উৎসাহিনী, যে পতির ব্রতে অন্থরকা, পতি-ধর্মেই নিবিষ্টা, পতিই যাহার দেবতা, পতিই যাহার সর্বাধ, পতির চিন্তাই যাহার সংসারে এক-মাত্র চিন্তা, সেই প্রকৃত সতী, সেই ধ্যা। আমি তাহার মধ্যেই বাস করিয়া থাকি।

"হে নাথ! যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করিতে ও স্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতেই সর্বাপেক্ষা আনন্দ অনুভব করে,স্বামী তুকাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধপ্রকাশ করিলেও যে ক্রোধারিত না হইয়া তাঁহার প্রীতি-मुल्लामरन यञ्जवको इत्त. (य পরপুরুষের মুখদর্শন ও करत ना. यामी पतिज, क्या, शनि छए ह वा विभए-গ্রন্থ হইলেও যে তাঁহাকে কায়মনোবাকো সেবা ও শ্রদা করে, যে কার্যাদকা, পুত্রবতীও সর্বদা পতিপরায়ণা, যে বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বয়, স্থ্য বা বিলাসিভায় যত্ন নাক্রিয়া কেবল স্বামীর প্রতিই যত্ন করে, যে প্রত্যুষে শয্য। ত্যাগ করিয়া গৃহ-মার্জন, গৃহে গোময় লেপন, স্বামীর 270

#### कूननको

সহিত একত্রিত হইয়া নানারূপ ব্রতাদি ও অতিথি-সংকার করে, যে শ্বশ্র ও শ্বশুরের সম্ভোষ দার্থন করে, ও দরিদ্র এবং কুপাপাত্রদিগকে দয়া করে, সেই স্বর্গলাভে সমর্থা হয়।''

## দ্রোপদী সত্যভামা-সংবাদ

একদিন রুফপ্রিয়া সত্যভাষা পাণ্ডবশিবিরে দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলেন। দ্রৌপদী বড়ই পতিসোহাগিনী—পাণ্ডবেরা কোনও কারণে কখনও তাঁহার অনাদর করেন না—সর্কাদা তাঁহাতে অমুরক্ত হইয়া চলেন, দেখিয়া সত্যভাষা জিজ্ঞাদা করিলেন, "দেবি! তুমি কি যাত্বলে পাণ্ডবদিগকে এতাধিক বাধ্য করিয়াছ, বল শুনি। তুমি কোনও মন্ত্র জান ? অথবা ব্রতাচার বা যজ্ঞাদির প্রভাবে এইরপ পতিসোহাগিনী হইয়াছ ? কিংবা তোমার কোনও ঔষধ জানা ২১৫

#### कूलनक्षी

আছে, তদ্বারা পতি পত্নীর প্রতি এতাধিক আকবিত হইতে পারে ? ভগ্নি, ভোমার এতাধিক
আদর, যত্ন প্র প্র প্রভাব জানিয়া আমার সন্দেগ হইতেচে, নিশ্চয়ই তুমি এমন কোন একটা আমাভাবিক পদ্বা অবলম্বন করিয়াছ; কারণ, এতাধিক
পতিপ্রিয়া হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না।
বোধ হয়, অঞ্জনাদি দিবা বেশভূষা দ্বারাই তুমি
তাহানিগের মন হরণ করিয়া থাকিবে।"

জৌপদী সত্যভাষার কথা শুনিয়া একটু
হাসিলেন। কহিলেন, "দথি, তুমি এ কি অদুত
কথা কহিলে । মন্ত্র, যাত্রা ঔষধাদি নাচপ্রকৃতি
স্থীলোকদিরেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। সাধরী
স্থীলোকেরা কথনও ভাহাদের আপ্রেয় গ্রহণ করে
না। বরং ভাহাদিগকে সাভিশয় ম্বণা করে।
ভোষার মুথে এনন কথা শুনিব, ভাহা আমি স্বপ্রেও
কল্পনা করি নাই। ভগ্লি, মন্ত্রাদির দ্বারা স্থামী
বশীভূত হয়েন না। পরস্ক ধদি স্থামী জানিতে

#### দ্রোপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পারেন যে, তাঁহার স্থী এই সব কুংসিত উপায়ে **উ**ণহাকে বশীভূত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সর্পের ক্যায় জ্ঞান করিয়া দূরে দূরে রাবেন। কারণ, এই সব উপায়ে প্রায়ই হতভাগ্য স্বামীদিগের জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। অনভিক্ত রমণীগণ প্রায়ই এই উপায়ে স্বামীর জীবন নাশের কারণ হইয়া থাকে। অনেক পাপ-পরায়ণা কামিনী-গণ স্বামীদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রয়োগ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেই জলো-দরগ্রন্থ, কেহ বা কুষ্ঠগ্রন্থ, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বাবধির হইয়া রহিয়াছেন। 'অভএব ভগ্নি, এই সব উপায়ে কথনও রমণীগণের মঞ্চল হয় না, বরং হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

"সখি, স্বামীর মনোহরণ ও মনোরঞ্জন করিতে হইলে, একমাত্র স্বামি-দেবা ও স্বামি-ভক্তিই স্বীলোকের অবলম্বনীয়। আমি কি উপায়ে পাওব-গণের প্রীতিলাভ করিয়াছি, শ্রেবণ কর।

#### कूललक्षी

"ভগ্নি, আমি সর্বাদা একনিষ্ঠভাবে পাণ্ডব গণের এবং দক্ষে দক্ষে তাঁহাদের অন্যান্য স্তীদেশাও সেবা-ভ্রম্মযা করি। আমি পতিগণের উপর কদাচ অভিমান করি না, তুর্বাক্য প্রয়োগ কর। বা অবাধ্য হওয়া দূরে থাক্, আমি কদাচ দেই দেবতা-সকলের সামাত্ত ইঙ্গিতটুকুও অবহেলা করি না। তাঁহাদিগকে না দেখিলে এক মুহূর্ত্তও আমি স্কুখ্-শান্তি পাই না। তাঁহারা কথনও অক্তত্র চলিয়া গেলে, আমি দকলরূপ ভোগবিলাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনায় ব্রছ, ভপস্থাদি করি এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোখানপূর্ব্যক তাঁহা-দিগকে অভিনন্দন করি ও প্রাণপণে দেবা করি।

"হে ভলে, আমার মতে পতিকে আশ্রম করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম। পতিই নারীর দেবভা ও একমাত্র গতি। সেজক্য তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করা স্ত্রীলোকের কথনই কর্ত্তব্য নহে।

#### দ্রোপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পতির স্থায় স্ত্রীলোকের দেবতা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। দেখ, পতিই ভাহাদের সকল স্থাধের মূল। তাঁহার প্রসাদেই তাহাদের সন্থান, বিষয়-বৈভব, উত্তম শ্যা, বিচিত্র আদন, বন্ধু, গন্ধ, মাল্য, এমন কি, পুণা, কীত্তি ও স্বৰ্গলাভ হইয়া থাকে। এমন স্বামীকে কখনও কোনও কারণে বিন্দুমাত্র অসম্ভষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। আমি কথনও তাঁহা-দিগকে অতিক্রম করিয়া শয়ন্ উপবেশন, আহার বা অলম্বার পরিধান করি না। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া পরমন্থনার কোনও পর-পুরুষের, এমন কি, গন্ধর্ক, কিল্লর বা দেবতাদিগেরও কথনও মুখদর্শন করি না। তাঁহারা স্নান, ভোজন বা উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। তাঁহারা যে দ্রব্য পান, দেবন, ভোগন বা ব্যবহার করেন না, আমিও বিষবোধে তাহাদিগকে পরি-ত্যাগ করি। তাঁহাদিগের উপদেশ আমি ইঞ্চি-ভেই গ্রহণ করিছা কার্যা করি।

#### क्लनक्षी

"আমি সর্কাদা শুদ্ধ শান্তিরূপে অবস্থান করি। "শুক্রার উপদেশ বা সেবা-শুক্রাযা ক্ষথনও অবহেলা করি না।

"দর্বন। বত, পূজা ও অ্যান্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়ানি সম্পন্ন করি।

"আমি সর্বাদ। শ্বশ্রাকে উত্তম অন্ন, পান ও বস্তাদির ঘারা সেবা করিয়া থাকি। উহার অপ্লেক। উৎকৃষ্ট ভোজন বা বদনভূষণে আকাজ্ঞা করি না। প্রাণাক্তে তাঁহার নিন্দা করি না।

"দর্কনা প্রাণপণ চেষ্টায় অতিথি-অভ্যাগত ও ব্রাহ্মণনিগের দেবা ও পরিচ্যা। করিয়া থাকি।

"ভরি, আনি সকলা পাওবের আয়বামের হিসাব নিজে প্রাবেশণ করি, প্রভাষ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মাজ্জন করি, যথাসময়ে পাক, ভোকন প্রদান ও শস্তাদি রক্ষা করি।

"ছ্টা দ্বীলোকের সহিত কদাপে বাক্যালাপ করিনা।

#### জৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ

"পর্বাদ। আলস্তশ্ত ও কর্মান্তরক্ত হইয়া কাল ধাপন করি। অতিহাস্ত ও অতিক্রোধ বর্জন করি। যার তার সঙ্গে হাস্ত পরিহাদ বা বাক্যালাপ করি না। যেথানে দেখানে অবস্থান করি না।

"আমি একা পতির সমস্ত পরিবার রক্ষণ করি। গো-মেঘাদি প্রতিপালন, পাণ্ডবের সমস্ত পোষ্যাদির প্রতিপালনভার আমি সর্বদা গ্রহণ করি।

"ভগ্নি, এই দব উপায়েই আমি পতিগণের মনোরঞ্জন করিতে দমর্থ হইয়াছি, মস্ত্রাদি প্রয়োগ-রূপ অবৈধ উপায়ে নহে।

"পথি, তুমি কথনও এই সব দ্বণিত উপায়
অবলম্বন করার ভাব মনেও স্থান দিও না। যদি
পতিকে চিরবাণ্য করিতে চাও, তবে কিরূপে
সঞ্চলকাম হইবে, বলিতেছি, শোন।

"তুমি পতির প্রতি প্রতিদিন অক্তিমে প্রণয় প্রকাশ করিয়া উত্তম বেশভ্ষা, পান, ভোজন ও গন্ধমাল্যে তাঁগের আরাধনা ও সেবা করিবে। ২২১

#### कुलनको

গৃহদারে স্বামীর স্বর শ্রবণ করিবামাত্র, উঠিয়া তাঁহাকে পরম ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা করিবে।

"তিনি কোন কার্য্যের জন্ম দাস দাসী নিয়োগ করিলে যথাসাধ্য নিজে উঠিয়া সেই কার্য্য করিবে, দাসদাসীকে শক্তি থাকিতে করিতে দিবে না।

"যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীক প্রণয়পাত্র, তাহা-দিগকেও যথাসাধ্য সেবাশুশ্রমা করিবে।

"পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

"স্বামী তোমার একমাত্র প্রভু, অদ্ধান্ধভাগী,
সর্বাদাই এ ভাবিয়া কার্য্য করিবে। তিনি ভ্রমবশতঃ
কোনও রূপে বিপথে চলিতে উত্যত হইলে, বিনীত
ভাবে, সতর্কতার সহিত উপদেশাদি দান ও উপযুক্ত
উপায়াদি অবলম্বনপূর্বাক তাঁহাকে সেই পথ হইতে
ফিরাইয়া আনিবে; স্বামীকে ধর্মকর্মে সহায়তা
করে বলিয়াই স্তীর অপর নাম সহধর্মিণী। পতিকে

#### দ্রোপদী-সত্যভামা-সংবাদ

যদি তুমি ভোমার চেষ্টায় ধার্মিক, গুণবান না করিতে পারিলে, তবে তুমি সহধর্মিণী হইলে কিরূপে ?

"ভগ্নি, এই দব উপায় অবলম্বন করিলে, অব-শ্রুই স্বামী তোমায় একনিষ্ঠভাবে ভালবাদিবেন, তোমারও অক্ষয় কীত্তি জগতে স্থাপিত হইবে।"

জৌপদী এই কথা কহিলে, সত্যভামা প্রম হাই হইয়া তাঁহার অপূর্ব পাতিব্রত্যধর্মের মৃক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—

"স্থি, ভোমার এই উপদেশগুলি রম্ণীগণ পালন করিলে ভবিষ্যতে রম্ণীসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রার্থনা করি, ভোমার এই বাকামালা, ঘরে ঘরে প্রতি রম্ণীর হৃদ্যে চির জাগরুক হইয়া রহুক।"

#### অপর "মাসিক" ফেলিয়া

## ভারতবর্ষ

#### লইবেন কেন?

কার্ল — ইহাতে বাঙ্গালার যত খ্যাতনামা চিন্তাশীল সাহিত্য-দেবীর চিন্তা ও গবেষণাফল লিপিবদ্ধ থাকে।—ইহাতে সাহিত্য, ধর্মা,
সমাজতত্ব, ইতিহাস, প্রত্মতত্ব, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান,
জীবনী, ভ্রমণগল্প, নক্সা, উপক্রাস, কবিতা, রহস্ম,
দর্শন, আলোচনা, সন্ধান প্রভৃতি থাকে।—ইহার
আগাগোড়া নিরক্ষরের অক্ষর-স্বরূপ একবর্ণ ও
বহুবর্ণ চিত্রাবলী-থচিত। সেগুলি দেখিলেই প্রচুর
জ্ঞান জন্মে।—ইহার প্রতিসংখ্যার প্রবন্ধমালাব্যাখ্যার ৫০।৬০ খানি ছবি থাকে,—দেশবিদেশের
বড়লোকের ছবি ইহার বিশেষত্ব।

ইহার প্রতিসংখ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশী ও বিদেশী শিল্পিগণের ৩।৪ খানি বহুবর্ণের পৃষ্ঠাব্যাপী অপূর্ব ছবি থাকে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন স্থালিখিত, তেমনই প্রয়োজনীয়; থেমন স্থপাঠা, তেমনই দারগর্ভ ও দকলেরই শিক্ষাপ্রদ; থেমন সহজ্বনোধা, তেমনই উপভোগা; আবালর্দ্ধর্বনিতা কদ্মাদে পরম কৌতূহলে পাঠ করেন। ইহার মূল্য শুনিলেই বেশী মনে হয়; কিন্তু বিষয়, আকার, ছবি প্রভৃতি খভাইয়া তুলনা করিলে, অন্ত দকল মাদিক অপেক্ষা থে নিতান্তই অল্লমূলা, ভাহা দহজেই বুঝা যায়।

ইহার আকার ডবলকাউন ৮ পেজী ২০-২৫
ফর্মা, অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় ন্যনকল্লে ১৬০ হইতে
২০০ পৃষ্ঠা থাকে। ইহা নিদিষ্টরূপে প্রতিমাসের
প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশব্যয়
প্রতি সংখ্যায় ন্যনাধিক ছই সহস্র মূদা।—ইহার
প্রতি সংখ্যায় আপনার ॥০ আনা মাত্র পড়িবে;
ভি: পি: তে ॥/০ আনা। যে কোন ও একসংখ্যা
নম্নাম্বরূপ লইয়া মিলাইয়া দেখুন, উপরে লিখিত
প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না।

#### [ • ]

তিনা।— শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিং এ প্রণীত। গার্হস্য উপক্রাস। সংসারের স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। উমা চরিত্রের আদর্শে, মাধুর্য্যে, হৃদয় বিমৃশ্ব হয়, প্রাণ পুলকিত হয়। প্রিয়জনকে উপহার দিবার আদর্শ—উপাদেয় পুস্তক। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধা ১০/০ মানা, ডাক মাণ্ডল ০/০।

র স্থান ।— শ্রীবৃক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বঙ্গসাহিত্যে ইহাই প্রথম সচিত্র
ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগল-বাদসাহদের সোণার
রঙ্গ মহালের প্রেমশ্বতি-বিজ্ঞ ডিত ঘটনা-বৈচিত্রাকাহিনী। প্রীতি উপহার দিবার এরপ পুস্তক আর
নাই। এই পুস্তক উজ্জ্ঞলবর্ণে মুদ্রিত—স্থলর
বিলাতী বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা; মাশুল ১০
আনা।

ক্রনা — আশালতা-প্রণেতা-প্রণীত চমক-প্রদাসচিত্র উপত্যাস। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনা একটাও নাই, আছে মাত্র কল্পনাসম্ভূত বিচিত্র চরিত্র-সমাবেশ। ইহার অন্ততম নায়ক-নায়িকা—
কাব্য-কাননের তুইটা প্রেন্ত চিত্র। বন্ধ-সাহিত্যের
স্থনামলক গ্রন্থকার তাহাতে চিত্তাকর্ষক রঙ্
কলাইয়া এমন সাজাইয়াছেন যে, স্থানে স্থানে মূল
আদর্শ অপেকাও ফুটিয়াছে ভাল। আর
"তীলদের ভোম্রা"—- তাহার উদ্দাম-কল্পনার এক
অপরূপ স্প্রি! পাপের কুহকম্যী শক্তিদার।
ধর্মপ্রাণ নানবেরও কিরুপ আশ্চর্যা পরিবর্ত্তন ও
অবঃপত্র হয়, এই পুত্তকে তাহাই প্রতিপাদিত
হইয়াছে। অতি স্থানে বাগাই, মূল্য ২০ পাঁচ
দিকা; মাশুল ১০।

মহানা কোথা হা।— শীর্ক তৈলোকানাথ ম্পোপাধাার প্রণীত। বন্ধসাহিতো তৈলোকাবাব্র স্থান অতি উচ্চ। গ্রন্থকার, নর-নারীচরিত্র বর্ণনে যেরপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন,—সচরাচর সকল পুস্তকে দেরপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া
য়ায় না।—দংসারে, বর্তমান স্থসছলভার মোহে,
বিভিন্ন প্রকৃতির মানব দ্যুভরে কিরপে আপন

ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা পায় এবং পিশাচিনীসদৃশী সৃহিণীর ঘণিত ব্যবহারে কোন কোনও কুলবধ্কে কিরুপ মর্ম্মাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা যদি জানিতে চাহেন—এই সংসার-মক্-মাঝারে অসার-সংসাররূপী অর্থের কুহকে মান্ত্য কিরুপ ভ্রমান্ধ হয়, যদি হাদয়ক্ষম করিবার বাদনা থাকে—তবে "ময়না কোথায়!" পাঠ করুন। মূলা ১২ টাকা, মাঃ প্ত।

মেক্তব ত। — প্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ প্রণীত। স্ত্রীপাঠ্য অপূর্ব্ব উপক্যাস। এই উপক্যাসে বর্ণিত ঘটনা মধুরতা-পূর্ণ;—ভাষা মার্জিত ও প্রাঞ্জল। ছত্রে ছত্রে মধুরতা, পদে পদে রমণীয়তা, ও ভাষার কমনীয়তা বর্ত্তমান, দৃষ্টাস্ত এই কাহিনীর পার্থিব কঠিন সংসারের যোগ্য নহে, কমনীয় স্বর্গেরই যোগ্য। গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে প্রাণ ভরিয়া উচ্চকণ্ঠে কাদিতে হইবে। এই পৃস্তকখানি পাঠ করিলে তৃ:থের সংসারও, সোণার সংসারে পরিণত হইয়া, পবিত্র

শোভায় স্থশোভিত হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ত্রয়োদশ সংস্করণ, মূল্য ১১ টাকা, ডাকব্যিয় ১০ আনা।

বিনিময় ৷—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্বেক্রমোহন ভট্টাচার্যা প্রণীত। নৃতন ধরণের শ্রেষ্ঠ দামাজিক উপত্যাদ। দার্শনিকেরা বলেন, জগতের একবিন্দু কর্ম নিক্ষলে যায় না—ভাহার বিনিময় আছে, বৈষম্য আছে; নাই বাণা— নাই বৈফলা। বঙ্গদংদারের খুঁটনাটি কাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই—তাই অভিজ গ্রন্থকার তাঁহার দেই আকর্ষণীশক্তিশালিনী আবেগময়ী ভাষায় নিপুণভার সহিত বিনিময়ে বঙ্গদংসারের এক নিখুঁত ফটে। তুলিয়াছেন। সকলে পড়ন,— বুঝুন,—শিখুন—আর ইহার পুণাপ্রভাবে বঙ্গদেশে নব-শান্তির রেণু-কণা বর্ষিত হইতে থাকুক। মূল্য ১॥• দেড় টাকা; ডাকবায় ১০ আনা

মিলন মন্দির ৷— জীযুক্ত করেন্ত-

মোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বাঙ্গালীর সংসারের একটী নিখুঁত চিত্র। রচনাচাতুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, ঘটনাবিস্তাদে এমন স্থলর উপস্থাদ বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। এই পুস্তক একথানি আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্তার হস্তে দিলে সংসার সোণার হইবে। অশান্তিপূর্ণ সংসারেও শান্তির উৎস ছুটিবে। ইহাতে—প্রেম, মিলন, পুণ্য সকলই আছে। বহু মনোমুগ্ধকর চিত্র ও সঙ্গীত আছে। কাপড়ে স্কৃষ্ঠ বাঁধাই ও সোণাব জলে নাম লেখা, চিত্র, ছবি, ছাপাই সকলই মনোমদ। মূল্য ১॥০ টাকা; ডাকব্যয় ১০ আনা।

ক্লিভেপেট্রা!—স্থলেথক প্রীপ্রমথনাথ
ভট্টাচার্য্য প্রণীত। [মহাসমারোহে 'মিনার্ভা'
থিয়েটারে অভিনীত।] মিশর-রাজ্ঞী ক্লিওপেটার
বাস্তবজীবন এত ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ যে, তাহা
কল্পনাকেও পরাস্ত করে। যাহার ছলনায় স্থবিজ্ঞ জুলিয়াস সীজার পরাভূত, অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য-বিধাতা রোগের ত্র্যাধীপ-শ্রেষ্ঠ মার্ক এন্টনী

পদানত, সেই কুহকরাণীর জীবন-নাটক কিরূপ কৌতৃহলোদীপক, তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই নাটক-থানি ২০০০ বংদর পার্কের আদিন-দভাযুগের ইতিহাসের এক অধ্যায়। সেল্পীয়ারের সৌন্দর্যা-মন্তার, ফাগার্ডের মূজীব বর্ণনা ও ডাইডেনের কবিত্ব একদঙ্গে মিশাইয়া, প্রম্থবার এই অভ্ত নাটক রচনা করিয়াছেন । স্বর্গত গহাত্যা বিজেজ-লাল, আগাণোড়া নাটকথানি দেখিয়া স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কয়েকটা সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। অবৈত্নিক-সম্প্রদায়ের অভিনয়ের স্বিধার জন্ম, প্রধান চরিত্রগুলির চিত্র দেওয়া হই-য়াছে। দুলা ১ ্ট(কা মাত্র। ডাকবায়প ল আন।।

সী তাদেবী।—খ্যাতনামা স্থলেথক—
শ্রীঘুক জলধর দেন প্রণীত। নানা বর্ণে রঞ্জিত
স্থলর ও বড় বড় বছচিত্র শোভিত। ভাল পুস্তক
বাদারে আছে, এবং আরও হইবে; কিন্তু
এতগুলি স্থলরের সমাবেশ কি কেহ কথন প্রত্যাশ।

করিয়াছেন ? সভীকুল-শিরোমণি জন্মতঃথিনী সীতার জীবন-কথা—একেই স্থন্দর ও করুণরসপূর্ণ, তার পর থিনি লেথক—করুণনসের অবতারণায় তাঁহার সমকক্ষ লেথক বাঙ্গালা-সাহিত্যে জার কেহ নাই,—ইহা বঙ্গের স্থাসমাজ একবাকো স্বীকার করিয়াছেন। কি লেথার সৌন্দর্যো, কি ছাপার পারিপাট্যে, কি চিত্রশোভায়, কি বহিরাবরণে—সীতাদেবী বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে শীর্ষভান অধিকার করিয়াছে। মূল্য ১৯ টাকা মাত্র, ডাকবায় ১০।

রুকের ক্রেল্য।—-শ্রীযুক্ত হরিসাধন
ম্থোপাধ্যায় প্রণীত। বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ সচিত্র
ঐতিহাসিক উপন্তাস। ঐতিহাসিক-উপন্তাস রচনায় হরিসাধনবাবু সিদ্ধ-হন্তঃ। তঁহার 'রঙ্গ্মহল'
'শীশ্মহল,' 'ন্রমহল'এর সংস্করণের পর সংস্করণ
হইতেছে। রূপের মূল্য উপন্তাস-জগতে বিচিত্র
উপহার! ঘরের মা-লক্ষীদের পবিত্র-হন্তে
দিবার উপযুক্ত।—পরিণয় ব্যাপারে নবদম্পতীর

প্রমোদময় উপহার। বার থানি হাফ্টোন্
ছবি! ছবি দেখিলে প্রাণ ভুলিবে!! চমকপ্রদ ঘটনাজড়িত বিচিত্র কাহিনী পড়িলে স্থাথ দিন কাটিবে। স্থানর 'আইভরি ফিনিস্' কাগজে ছাপা, সোণার জলে রঞ্জিত, রেশমী কভার— লাইত্রেরী সাজাইবার উপযুক্ত জিনিষ। মূল্য ১॥০, ডাকবায় ১০।

বুহল-লাক্ষী।— শীবৃক্ত স্থরেন্দ্রনাথ রাষ্
প্রণীত। চারিখানি বহুবর্ণ চিত্র শোভিত—িক
করিয়া আমাদের বালিকারা লক্ষীস্বরূপ। এবং
স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন
করিয়া কুল-লক্ষী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারেন,
ভাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত
হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া, যে রমণী
ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাঁহাকে আর
শশুর-গৃহে কাহারও অনাদর সহ্য করিতে হইবে
না। স্থলর বাঁধাই মূল্য ১১ টাকা, ডাকব্যয়
৵ আনা।

মোহিনী-বিদ্য ।—গ্রীক্ষতীশচন্ত্র চক্রবর্তী বি. এ, প্রণীত। আজকাল — যুরোপ ও আমেরিকায় হিপ্লটিজম বা সম্মোহন বিভার বড়ই আদর। ইহাই তত্ত্তা—প্রশন্ত ধী পণ্ডিতগণের প্রধান আলোচ্য ও পরীক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিহা, আমরা ছাড়িয়া দিতেছি—যে ঝাড়, ফুঁক, জলপড়া, তেলপড়ায় এক্ষণে আমাদের আদৌ বিশ্বাদ নাই, মার্কিণ বড় বড় পণ্ডিতগণ, দেই আমাদেরই বিছা—ঝাড়, ফুকের ভিতর দিয়া, চুম্বক-শক্তি কিরূপে কার্য্য করে, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, যুরোপ, আমেরিকা খুরিয়া, নৃতন চেহারা লইয়া, ব্যন আমাদের ঘরের ধন ঘরে ফিরিয়াছে, তথন মহাশয় ইহার সহিত একবার আলাপ করুন। মূল্য উত্তম বাধাই ॥৵০, মা: ৶০ আনা।

পুলোর জহা।— শ্রীযুক্ত স্থাকৃষ্ণ বাগ্চি প্রণীত। অভিনব রহস্তময় সচিত্র ডিটে-ক্টীভ্ উপক্রাস। দিতীয় সংস্করণ—লোমহর্ষণ ভীষণ ঘটনার সহিত সরল মধুর উপদেশের আশ্চর্যা সমাবেশ। নৃত্ন পুস্তক, কাপড়ে স্তৃত্য বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা, বহু স্থলর হাফ্টোন চিত্র-শোভিত। ছাপা, কাগজ, ছবি—সকলই মনোমদ। বেজলী, টেট্ন্মান্, ডেলিনিউজ, সময়, নবাভারত, সতীশ্চন্দ্র বিভাভ্যণ, গুরুদাস্বার্ প্রভৃতি-কর্তৃক উদ্ধান্তি। মূল্য ১ টাক।; ডাকবায় ১০ আন ।

কংকেল স্বুক্তেশ বিশ্বাসন।—
ভারতবর্ধ-সম্পাদক শ্রীউপেক্রক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত, সচিত্র। বীর, কবি ও সাধু মহাশয়গণ
চলিয়া ধান, সংসার তাঁহাদের কার্তিকাহিনী
বুকে করিয়া রাপে—বুকে করিয়া ধতা হয়;
কেননা, মাটীর পৃথিবীতে অমর-সন্থানের জন্ম,
মহা গৌরবের কথা। শুধু গৌরবের কথা
নহে,—পরম প্রয়োজনীয়; পৃথিবীর শান্তি তৃথি
উন্নতি উৎসাহের অনন্ত উৎস। এই কঠিন
মলিন মর্ত্রের অনন্ত পথের অনন্ত যাত্রীসম্প্রদায়

যখনই পৃথিবীর দিগন্তপ্রসারী ধুলিরাশির মধ্যে দিগুলান্ত হইয়া যায়,তখনই ইতিহাদ বা জীবন-চরিত সেই ধূলি-জঞ্জাল সরাইয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, ইহারা কেমন শান্তিসরিতে পৃথিবীর ধুলিরাশি স্রাইয়াছেন,—ইংগ্রা কেমন ধুলিরাশি সরাইয়া অচল অটল মহিমা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছেন। ইহারাও পৃথিবীতে তুই দিনের জন্ম আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাস, জীবন চরিত তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্ম করিয়াছে। এমন চির-দলী পাইলে, এমন তুর্ভাগ্য কে আছে ফে, আপ-নাকে নিভান্ত নিঃসহায় মনে করে। এখন একটি কথা, এমন সৌভাগাবান কয় জন,—যাহারা অনস্তকাল অসংখ্য অশাস্ত লোকের হৃদ্ধে শাতিদান করিতে পারেন— যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী অবসর প্রাণে উৎসাহের অনলশিখা জালাইয়া দেয়। এই হতভাগ্য দেশে বর্ত্তমান কালে সেরপ জীবনী অধিক নাই বটে, কিন্তু বিরল বলিয়াই তুই একটি ঘাহা দেখিতে পাই, ভাহাই অধিক আদরের ধন।

দরিজের সম্বল, বহুমূল্য না হইলেও সম্ধিক প্রিয়। একজন কপদিকশ্তা—নিতান্ত নিঃসম্বল—বন্ধবাদী, যাহার পরিধানে দ্বিতীয় ব**ন্ধমাত্র ছিল** না— বিদেশে, অপরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে, আপন অ্বাধারণ ক্ষমতাগুণে, কিরুপে দৈনিক-জীবনে গণ্যনান্ত হইয়াছে— গ্রাহার অপুর্ব্ধ বীরতে ত্রেজিল-বাদী মুগ্ধ—শৌধ্যবীধ্যে যিনি জগতের বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয়—যাথার কাথ্যে মেকলেপ্রমুখ বান্ধালীবিদেষীর, বান্ধালীর ভীক্ষতাপবাদ অমূলক অতীতকাহিনীর মধ্যে দাড়াইয়াছে—'টাইম্দে'র ভাষে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্রও বাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—'যে দেশে একই সময়ে হুরেশচন্দ্র বিশান, জগদাশ বহু ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, দে জাভিকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না'---সেই বন্ধ-গৌরব স্থরেশ-চচ্ছের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসীমাত্রেরই সমাদরের माम श्री रहेरत, मत्नर नाहे। मूना ১,, ভाक्या ७न ८० वाना।

ছি হ্রমন্ত।— শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রমোহন ভট্টাচর্ষ্ট্য প্রণীত। প্রকৃতির অংশভূতা নারীজাতি কি
প্রকারে প্রণন্ধীর জন্ম—প্রণয়ের জন্ম—আপন কণ্ঠ
আপনি ছিন্ন করিতে পারেন, তাহা এই গ্রন্থে
আছে। ছাপা ও বাধাই মনোজ্ঞ; মূল্য ৮০ আনা
মাঞ্জনাদি ১০ আনা।

 কথা, ইতিহাদের কথা, বড়লোকের কথা, গেরো-জোর কথা, রদের কথা ইতাাদি কৌতূহলোদীপকি
নানা কথায় "দেবগণের মর্ভো আগমন" প্রায
৭০০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মূল্য ২ ছুই টাকা।
ভাকবায় ৮০ পাচ আনা।

তাশালত। ।—৮বীরেন্দ্রনাথ পান প্রণীত উপতাদ। এ সংসারে আশায় খুরিতেছে न। (क ? जांनारमत नत्र नु, उसमा, रूपना; जांभा-(मत প্রাদিকিশোর, স্থীলস্কর, স্বস্থানের ও সক্রেখর ঠাকুর ইহারা সকলেই আশায় সুরিয়া-ছিলেন ;—পাঠকও এই উপত্যাস পড়িতে পড়িতে নিশ্চয়ই কত আশা করিবেন। আর—গ্রন্থর ? তাঁহার তে। আশার সীমা নাই। এখন এই ''আশালতা''য়, কোন্কোন্ফুল ফুটিল, আর কোন্টীই বা ফুটিল না, কাহার আশা পূর্ণ হইল, কাহার বা হুটল না,ভাহার বিচার পাঠক করিবেন। মূল্য ১।০ পাঁচ দিকা। ভাকব্যয় ১/০ ভিন আনা। উদ্ভান্তপ্রেম।—গ্রীয়ুক চন্দ্রণখর

ম্থোপাধ্যায় বি, এল, প্রণীত। এই পুস্তকথানি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অপর্য্য অদিতীয় রত্ন। কি পদলালিতা, কি অপরপে শক্ষ সন্নিবেশ, কি মাধুয়া, কি বর্ণনা, সমস্তই নিতান্তই মনোমুগ্ধকর। উদ-ভান্তপ্রেমর পত্তে পত্তে—ছত্তে ছত্তে সকরুণ কবিত্ব-ভাবের সমাবেশ, অনক্তস্থলভ প্রতিভার আবেগময় বিকাশ, বিরহ-সম্ভপ্তহ্নদেরে হান্যভেদী উচ্ছাস। গ্রন্থের সব্ব স্থানে যেন মণিমুক্তাহীরকাদি ঝলাদ-তেছে—কি হৃদ্র হুমিষ্ট ভাষা, যেন একস্থরে সহস্রীণা ঝ্লারিত হইতেছে। এই এক্থান গ্রন্থ প্রথম কার্যাই চক্রশেখরের নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয়-অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ছাপা কাগন্ধ উৎকৃষ্ট—মূল্য ৮০ আনা। ভাকব্যন্ন ১০।

সাবিত্রী—সত্যবান ।— শ্রীযুক্ত করেজনাথ রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত দীনেশচক্র দেন বি, এ, লিখিত ভূমিকা মণ্ডিত। (চতুর্থ সংস্করণ)। সাবিত্রী-সত্যবান স্ত্রীশিক্ষাসমাঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এমন চিত্রমণ্ডিত, নয়নরঞ্জন চক্চকে

ঝক্ঝকে দ্বীপাঠা পুস্তক এ পর্যান্ত আর বাহির হয় নাই। আমর। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি 'যে, হিন্দুনারী ইহাকে দেবতার নির্মালাবোধে—মাথায় করিয়া রাখিবেন—ঘরে ঘরে ইহাছারা সতী-সাবিত্রী সৃষ্টি হইবে। মৃল্য ১॥০ টাকা, মাশুল।০ আনা।

ভিন্ কাকার কুটার।—৮০৩ীচরণ দেন প্রণীত। মিদেদ্ ষ্টো-প্রণীত আঙ্গল্ টম্দ্ ক্যাবিন্নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই উপন্তাদ লিখিত। দশ্পানি চিত্র দম্পিত। "টম্কাকার কুটার" উপন্তাদে বণিত কাহিনী পাঠ করিলে, শ্রীর রোমাঞ্চিত হয়। এই পৃত্তকের উপযোগিতার কথা, একম্থে ব্যক্ত করা অসম্ভব। অতীব চিত্তচমৎকারিণী ও প্রাঞ্জল ভাষায়—হদ্যগ্রাহিণী মর্মাভেদী বর্ণনায়—প্রতিপাত্য বিষয়টী উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে। মূল্য ২ স্থলে ২। ডাকব্যয়। আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ২০১ নং কর্ণভ্যালিস খ্রীট, কলিকাতা।